

# কাঁহা গেলে তোমা পাই

(শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের উপর একমাত্র প্রামান্য গ্রন্থ)

ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায়

প্রাচী পাবলিকেশনস্

#### প্রকাশক ঃ

জয়দীপ রায়চৌধুরী প্রাচী পাবলিকেশনস্ ৬৩বি, ন্যাশনাল প্লেস বাকসাড়া, হাওড়া পিন--৭১১ ১১০

ফোন : ৯৩৩ ৯১০৮০২৪ ৩৬৩০১১৩৬৩

#### প্রথম সংস্করণ ঃ

১লা জানুয়ারি (কল্পতরু উৎসব ২০১০)

# দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ

অক্ষয় তৃতীয়া ১৪১৯

মুদ্রণ ঃ
মহালক্ষ্মী অফসেট
১৩/৪, শ্রীমানি পাড়া লেন
কলকাতা

মূল্য ঃ ১০০ টাকা মাত্র

বাঁর অকৃত্রিম মমতা এবং অপরিসীম সহামুভ্তি
নীলাচলের অমুসন্ধানী মুহূর্তগুলিকে প্রতিনিয়ত
অমুরাগে রঞ্জিত এবং অমুপ্রেরণায় স্পালিত
করে রেখেছে, অগ্রম্প্রতিম পরমবৈষ্ণব এবং
আয়ুর্বেদবিশারদ যোগেশ দা'র স্নেহ-কোমল
করকমলে 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' সকৃত্জ্ঞচিত্তে
ভূলে দিলাম।

প্ৰীতিধ**ন্**য **লেখক** 



# বাংলা সাহিত্যের সমূদ্র হইতে আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে



www.banglabooks.in

## অভিমত

### "নে কোথায়"

প্রতি বছরের মন্ত ১৯৭৬-এর জ্নে পূরী এসে ক্রমে ভনলাম আনন্দমরী আপ্রমের সংলগ্ন গৃহে একজন অধ্যাপক বাস করছেন কোনও গবেষণায় রক্ত হয়ে। সামান্ত দেখান্তনা আলাপও হয়েছিল দেবারে। তারপর ১৯৭৭-এর অক্টোবরে পূরী এলে আপ্রমের এক ব্রন্ধচারী আমাকে পাঠিরে দিলেন পড়বার জন্ত একথানা 'ঝাড়গ্রাম বার্ডা' যাতে প্রকাশিত হয়েছে তঃ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার বিষয় একটি লেখার। প্রথমেই পড়ে মুগ্র হলাম—একটি ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তকে নীরদ কঠোর ঐতিহাসিক ভণ্যকে রোমাঞ্চকর কাহিনীর আকারে প্রকাশ করবার তাঁর আনাধারণ ক্রমতা দর্শন করে। তারপর প্রতিভক্তদেবের প্রতি তাঁর গভীর প্রভা ভক্তি থাকা সত্তেও ঐতিহাসিক সভ্যান্থসন্ধানের প্রতি তাঁর গভীর নির্ভাক নিষ্ঠাও মনকে মুগ্র করে। আমার মনে হয় ইহাও প্রতিভক্তদেবের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগেরই ফল। যে অন্থরাগা সেই প্রেমাস্পদের অন্থর বিশেষ জান্তে ব্যাকৃল হয়। তাঁরই জিজ্ঞাসা জাগে 'লে কোথার।'

অনুষ্ঠিক অপতের নরবপু ভগবান্ যীতথুই প্রকাশ্রেই ঘাতকের ছারা দেহ-জ্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, অধাধিক ভারতের প্রাণ (Soul of India) নরবপু স্বরং ভগবান্ শুকুক গুপ্তঘাতক ব্যাধের গুপ্তবাশের আঘাতে দেহ-জ্যাগ করেছিলেন, কিন্তু ভাতে সেই ভগবানের মাহাত্ম্য ক্রিমাত্র ন্যানভা প্রাপ্ত হর নাই, যীতভক্ত বা শুকুক্তভক্তমণের ভক্তিও কোনরূপ বাধা বা ন্যানভাপ্রাপ্ত হর নাই। ভাই, আজ যদি ঐতিহাদিক সভ্যাম্পদান ও ভব্য ইহাই প্রমাণিত করে যে মুনিবার নিরভির বলে কর-বপু ভগবান্ শুক্ত-চৈভক্তদেব স্বাভাবিকভাবে বা অস্বাভাবিকভাবে মাত্রগর্জনাত নর-বপু ভ্যাগ করেছিলেন এবং গোপনে সমাধিনিহিত হয়েছিলেন তথাপি তার অলোক

দাধারণ দিব্য মহিমা কিছুমাত ক্ষুণ্ণ হবে বলে প্রকৃত ভক্তের মনে করা উচিত হবে না, যদিও তাঁদের হৃদর অব্যক্ত বেদনার ব্যথিত হরে উঠতে পারে। প্রকৃত ভক্তের ভক্তিও তাতে ক্ষ্ণ বা ন্যুনতা প্রাপ্ত হবে না। কাংণ ভাব-ভক্তির সাধনা চিরদিনই বাস্তবকে স্বীকার করেও বাস্তবেই আবদ্ধ থাকে না, বাস্তবকে অভিক্রেম করে বাস্তবাতীত ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। ভাবরাজ্যে তাঁদের প্রকৃতি নির্মাধীন প্রাকৃত পাঞ্চভিতিক দেহও অপ্রাকৃত ভমুর রূপ ধারণ করে।

লেখক তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবদারের ফলে এবং প্রীচৈডক্ত-দেবের রুপায় বহু প্রাচীন বাংলা ও ওড়িয়া পূঁথি সংগ্রহ ও অমুসদ্ধান করে যে সকল মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার বারা আশা করা যায় ভিনি অচিরেই তাঁর চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন। প্রকাশিত প্রবদ্ধে যে তথ্যগুলি প্রমাণের সহিত তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন সেগুলি হল যথাক্রমে:—

- ( > ) রাষ রামানন্দ শ্রীচৈডক্সদেবকে পত্তের ঘারা সাবধান করেছেন যে অমুক অমুক ভক্তেরা আসলে তাঁর ভক্ত নয়, গোন্দি বিভাধরের চর।
- (২) প্রীচৈতক্সদেব তাঁর ভিরোধানের সেই দিবসে বৈকালে কীর্তন করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দিরের ছার রুদ্ধ করা হয় এবং প্রায় ৬।৭ ঘন্টা পরে রাজিতে খোলা হয় এবং প্রচার করা হয় বে মহাপ্রভূর দেহ প্রভূ জগন্নাথের দেহে শীন হয়েছে।
- (৩) কিন্তু 'প্রভাক্ষ জানি' বৈফবদান লিখেছেন যে তাঁর দেই গরুড়-স্তন্তের পাশে মৃত পড়েছিল।
- (৪) রাজ। প্রভাপকজ আজ্ঞা দিয়েছিলেন যে মহাপ্রভুর দেহ যেন হরিনাম সহকারে সমাধিত্ব করা হয়।
- ( e ) রাজা প্রভাণকত্র অচিরেই কটকে পলায়ন করেন এবং পুরীধামে কীর্তন বন্ধ হয়ে যায়।
- (৬) রাজার হই পুত্রকে পরপর সিংহাদনে বদিরে এক বৎসরের মধ্যেই হ্লনেই ঘাতকের হাতে নিহত হলে গোবিন্দ বিভাধর নিজেই সিংহাদনে বসেন ও দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন।

. 4

### [ vii ]

শীক্ষণতৈওগ্রদেবের নিভাশরপের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন শীমান জয়দেবকে পূর্বের মতই তাঁর অবশিষ্ট অমুশদ্ধান সমাপ্ত করে প্রকাশিত করবার শক্তি, স্বাস্থ্য ও স্থােগ প্রদান করেন।

> শ্রীদীনেশচন্দ্র শান্ত্রী তর্কবেদান্ততীর্থ (রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত) অভিরিক্তাধ্যাপক, কলিকাভা বিশ্ববিচ্ছালর প্রাক্তন ইউ. জি. সি. অধ্যাপক গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ কলিকাভা, প্রাক্তন সংস্কৃতাধ্যাপক যাদ্বপুর, বিশ্ববিচ্ছালর।

#### ''শ্ৰীরাধাকান্ত জয় শ্ৰীরাধে প্রাণ-গৈরি বিশ্বন্তর"

ি শ্রীধ্যানচন্দ্র দাস নিজে অবাঙ্গালী হয়েও স্বহস্তে এই বাংলা বক্তব্য সিংখছেন। ইনি গন্ধীয়ার একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সংগঠক হিসাবে পুরীতে নিশেষ সম্মানিত ]

গবেষক শ্রন্থের জে. মুখার্জ্রী মহাশয়ের 'সে কোধার' প্রবন্ধ পাঠ করিরা অভ্যন্ত আনন্দিভ হইলাম। লেখক মহাশরের ভাব ও ভাষা বেশ সরল হওয়ার ইহা সর্বসাধারণের ধারায় আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। চতুর্দশ ভাষাবিদ দেশ-বিদেশ পর্যাটনকারী সভ্যসন্থিৎ ই জ্ঞানপিপা হ আকুমার ক্রন্ধচারী এই লেখক মহাশরের লেখনীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুপা প্রেরণা যে অন্তর্নিহিত হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা সম্বন্ধে লেখক মহাশর শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতক্রমঙ্গলের পরার "ভিন প্রহ্র বেলা রবিবার দিনে। জগরাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥" উদ্ধার করে ধাকার আমি অভ্যন্ত প্রীত্ত হইলাম। কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতক্র ভাগবত ও শ্রীচৈতক্র চরিতামুক্তকার নীরব রহিয়াছেন। কেবল শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের উপরোক্ত পরার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলার দিগ্দেশন দেয়। অধিকাংশ ভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা সম্বন্ধে জ্ঞিজ্ঞাসা করিয়। থাকেন। তাঁহারা লেখক মহাশরের এই বইথানা পাঠ করিয়া সন্দেহমুক্ত ও আনন্দিত হইবেন আশা করি।

পরিশেবে নীলাচলবিহারী গন্ধীরানাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যেন তিনি বাস্তববাদী উৎসাহী লেখক মহাশরের এই সং এবং মহৎ বাসনা তথা উত্তরোত্তর উন্নতিপথে সহায়তা করুন। জ্বয়শ্রী গন্তীরাবিহারী গোরহরি। ইতি—

প্রীগন্তীরাবাদৈকনিষ্ঠ শ্রীধ্যানচন্দ্র দাস

শ্রীবাধাকান্ত মঠ শ্রীক্ষেত্র-পুরীধাম ৬।৩। ৭৮

# পক্ লংঘরতে লৈলং মৃক্মা বর্ত্তরেৎ শ্রুতিং। যৎ কুণা ভ্রমহং বন্দে কুফ চৈতক্তমীবরুম।।

পিওত হিমাকজ্বণ দাস প্রীর শ্রেষ্ঠ ভাগিবত পাঠকরণে পরিচিত। তাঁর পাণ্ডিত্য বৈষ্ণব-সাহিত্যে এক কণার তুলনীর।

কলিষ্গ পাবন বীশচীনস্থন বীমরহাপ্রভু বীগোরস্থার নিজ ভাষস্থানর স্বরূপে যে ভক্তিরস মাধুরীর উৎস ও পরম করুণা নিজ নিভ্য পরিকর ভুগা ভক্ত ছাড়া সর্বজ্ঞন উপভোগ করিতে পারেন নাই। ভাহা কিঞ্চিদ্ন পাঁচশন্ত বংসর পূর্বে করিয়া গিয়াছেন। সেই পরোপকার জীবের পরম প্রাপ্য প্রেমধন যে ভাবে এই ধরা ধামে ছড়াইয়া গিয়াছেন ভার ইভিহাস ভার সমসাম্বিক চরিভকারগণ যাহা যেরপে ভাহাদের চরিভ প্রস্তে শ্রীচেত্র ভাগৰত ত্ৰীচৈত্ত চরিভামৃত ত্রীচৈত্ত মঞ্চ, ত্রীচৈত্ত চরিভ মহাকাৰা, খীচৈডক চন্দ্রামৃত ও জীচৈডক চন্দ্রোহর প্রভৃতি প্রায়ে প্রকাশ করিয়াছেন ভাহা অভূসনীয় হইকেও শ্রীরামায়ণ শ্রীমন্তাগবভে শ্রীরাম শ্রীকৃঞ্চের অন্তর্ধান দীলা বর্ণনের স্থার জ্রীচৈতমুক্তফের অন্তর্ধান দীলার স্চনা পর্বস্ত পাওয়া যায় না। ইহা যেমন এক বিরাট অভাবরূপে দেখা ভেমনি বড় রহস্তাচ্ছররণে বোধ হইভেছে। ছিল্পাস্থ ঐতিহাসিকগণের এই অভাব কে মিটাইবে? আমরা কিছ এই অনুসন্ধিংলাকে মোটেই ওক্ত দিই না। কারণ নিভ্য অব্যক্ত ভগবংশ্বরণ ভাহার কুণা বা ইচ্ছাতেই জীবজগতে বা মায়ার রাজ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে সেই ব্যক্ত রূপের অব্যক্ত দুঙ্গ শ্ৰীরাম শ্রীকৃষ্ণের ভগবন্ত ও স্বরং ভগবন্তার মধ্যেও দেখা গিরাছে কিছ ''ন চৈছন্তাৎ কৃষ্ণ জগতি পর ওত্তং পর্যাহত্'' চরিভায়তকারের এই অহুভূডির সাক্য প্রদান করিভেছেন কি এই অনুত অভ্যন্ত নীলা ? অক্সাত্ত **স্বভাবের নিত্যভা পুরাণ-শাস্তে নিরূপিত হইলেও অনিভ্যভার এ**য অন্নাইয়া দেয় তাঁদের অভর্বনে শীলার দুখের বর্ণনায়।"

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধনি লীলার দেই অনিভ্যভার ভেন্তি না পাকায় বোধহয়।

'অত এব চৈত শ্রগোদাই পরত্ব দীমা' তব্ও জিজান্ত অনুগঙ্গিত এই গৌণ জিজাদার পরিপ্রেক্ষিতে বলিট দেখনী ধরিরাছেন ডক্টর শ্রীমান জরদেব ম্থার্লী মহালর তাহার দর্বোচ্চ ঘোগাতা ভক্তিভাবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত হওয়ায় তিনি তাহা পারিবেন এই জ্ঞালা আমাদের আছে। তিনি গৌরস্ফলরের অবদান ও অন্তর্ধান রহস্ত আবিভার করিয়া লোকচক্ষর গোচর করাইবার জন্ম শ্রীমহাপ্রভূব কুপাকেই সম্বন করিয়াছেন। মনে হয় অনেকটা কুপা পাইয়াছেন ও আমরাও পূর্ণ কুপা পাত্র হওয়ার জন্য মহাপ্রভূকে জানাইতেছি।

পুরীগামী জগন্নাথ এক্সপ্রেসের প্রথমশ্রেণীর কামরার চারটি বার্থের একটিতে শুয়ে আনন্দ কেবল চিন্তার আগুনে দগ্ধই হয়ে চলছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল তার ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের লেখা পত্রের দেই সাংঘাতিক রোমহর্ষক কথাগুলি। ৫৮।৭৬ তারিখের দীর্ঘ পত্রের এক জায়গায় বেশ জোরের সঙ্গেই লিখেছেন তিনি—'শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে গুম খুন্ করা হয়েছিল পুরীতেই এবং সন্ন্যাসী চৈতস্থদেবের দেহের কোন অবশেষের চিহ্নও রাখা হয় নি কোথাও। এবং তা হয়নি বলেই তিনটি কিম্বদস্তী প্রচারের প্রয়োজনও হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের Professor Emeritus ইতিবৃত্তকার ও সমাজতত্বজ্ঞ ডঃ রায় কোন্ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবি কর্ণপুর, দিবাকর দাস, অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতি শ্রীচৈতন্মের সমসাময়িক অথবা প্রায় সমসাময়িক জীবনীরচয়িতাবুলের বর্ণিত চৈতত্ত জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যাবলীকে এমন ফুংকারে ধৃলিসাং করে দিতে সাহসী হলেন তা অবশ্যই সহজবোধ্য নয়। কিন্তু একথাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জ্ঞানতপস্বী ও সতাসদ্ধানী নীহারবাবু অকারণেই কোন ভিত্তিহীন অথবা অগ্রহণীয় সিদ্ধান্ত এমনভাবে অতি অকমাৎ হাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে সস্তায় কিছুটা 'চমক' লাগিয়ে দেবার মত লঘুচিত্তের মাতুষ কখনই নন! তাঁর ঐ পত্রেই তিনি আরও লিখেছেন—'ঐ

গুম্খুনের সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বহুদিন চিস্তিত, বহুজন সমর্থিত চক্রান্তের ফল। কে বা কারা এই চক্রান্ত করেছিলেন আমার অনুমান একটা আছে. কিন্তু তা বলতে পারব না। এখনও আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই। চৈত্সাদেব, গান্ধী martyr হতে পারেন। আমার martyr হবার কিছুমাত্র বাসনা নেই।' আশ্চর্য্য ! 'বৈতরণী' গ্রন্থে (Vol. XI. P. I) যাঁর সম্বন্ধে লিখ্তে গিয়ে বলা হয়েছে—'Orissa was Chaitanya and Chaitanya was Orissa. The king, the subjects, the high and the low-all were mad after him.' বাঁর মহাপ্রভাবের কথা চিন্তা করে কেনেডি (Kennedy) তাঁর the "Chaitanya movement" ( P. 75 )-এ উচ্ছুসিত হয়ে লিখেছেন—'Orissa became such a stronghold of the Chaitanya faith that to-day the name of Gouranga is more commonly reverenced and worshipped among the masses in Orissa than in Bengal itself'. তাঁকেই গুম্ খুন্ করা হয়েছিল উৎকলের পুণ্য সাগরতীর্থ পুরীতেই ১৫৩৩ খন্তাব্দে।

এমন কথা বিশ্বাস করার চেষ্টার মধ্যেও যে একটা হাহাকার আর্তনাদ করে ওঠে, সেই আর্তনাদই ঝল্পার তুলতে চাইছে যেন ছরস্ত বেগে ছুটস্ত জগন্ধাথ এক্সপ্রেসের লৌহাঙ্গের গতি-মূর্ছনায়। তাই আপার বার্থের কোমল শয্যাতে শুয়েও নিজাহীন আনন্দের মস্তিক্ষে চিস্তাগ্নি শিখা যেন আরও বেশি লেলিহান হয়ে উঠতে চাচ্ছিল ক্রেমে ক্রমে। তারই কামরায় অপর তিনটি বার্থে অন্ত যারা আজ্ব রাত্রিতে আনন্দের সহযাত্রী—তারা যে কী এবং কারা, সেট্কু জানবার আগ্রহ পর্যস্ত একবারও দেখা দেয়নি তার মধ্যে।

অথচ আনন্দের বার্থ থেকে দেখা যায় যে লোয়ার বার্থ টির স্বটাতেই আশ্রয় নিয়ে যে যুবতীটি তার পিতার সঙ্গে চলেছে আজ নীলাচলাভিম্থে, তার দিকে একটিবার তাকালে কিন্তু নিজের দৃষ্টি আর হঠাৎ ফিরিয়ে নিতে পারতো না আনন্দ অন্তদিকে। এমনই লাবণ্য আর রূপৈশ্বর্য তার।

বিরজ্ঞার কিন্তু দৃষ্টি ঠিকই পড়েছিল বিশ্নিত-নিজা আনন্দের অস্বাভাবিক ছটপটানির দিকে। গাড়ীর ঝাঁকানিতে যখনই ঘুমটা পাতসা হয়ে আসছিল তার, তখনই সে সবিশ্বয়ে ভাবছিল, আপার বার্থের বাসিন্দা যুবকটি অমন করছে কেন ? কেন সে এপাশ আর ওপাশ করে কাটাচ্ছে সারারাত অমন অশাস্ত এবং বিনিজ্ঞ অবস্থায় ? দেহের কোখাও কি কোন কষ্ট হচ্ছে ওর ?

কষ্ট অবস্থা হচ্ছিলই আনন্দের, কিন্তু সে কট্ট যে তার দেহের কোথাও নর, মনের গভীরে, সেট্কু কুমারী বিরজা চ্যাটার্জীর কাছে অবোধ্য রইলেও, এ-কাহিনীর সুধী পাঠক-পাঠিকার যে ব্রুতে কট্ট হচ্ছে না একেবারেই আমার এ ধারণাটা মিধ্যা নয় আশা করি।

মনের গভীরে ভোলপাড় শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই, বেদিন ডঃ রায়ের চিঠি প্রথম এসে পৌছল আনন্দের হাতে। চিঠিটা আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল প্রথমে আনন্দ। এর আগে চৈতক্সদেব সম্বন্ধে বর্ষনই কিছু শুনেছে কারও কাছে, তখনই সে জেনেছে নীলাচলে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভূ তাঁর সন্মাসী লীলা শেষে বিলীন হয়ে গেছেন জ্বানাখ মন্দিরে জ্বাবন্ধুর শ্রীমূর্ভির ভেতরে। কেউ বা তোটা গোপীনাথের জ্বভাদেশের সোনালি চিড়ট্ট্রু দেখিয়ে বলেছে—এ চিড়ের কাঁক দিয়েই গৌরাঙ্গমন্দের মিলিয়ে গেছেন গোপীনাথের মূর্ভির মধ্যে। কেউ বা সবজাস্তার শ্বরে গুকুগস্তীরভাবে বর্ণনা করেছে এক পূর্ণিমা রাত্রে শ্রীচেতক্সের বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জনের প্রচলিত কাহিনী। আবার ছই একজন শ্রন্ডিচা বাড়ীতে মহাপ্রভূর অন্তর্ধান হওয়ার কাহিনীও যে না শুনিয়েছে এমন নয়। কিন্তু সে সব কিম্বন্তীর কোনটাতেই অন্তরে আঘাত লাগার মত ছিলনা

কোন কথা, ছিল না রক্তাক্ত বীভংসতার কোন ইসারা বা ইঙ্গিত। বরং, ঐ সব কিম্বদন্তী শুনে আনন্দের অন্তরে এক নতুন রসের জোয়ারই উত্তাল হয়ে উঠতে চেয়েছে যেন। কারণ, ঐ কিম্বদন্তী-শুলোতে রয়েছে দেবকল্প এক মহাপুরুষের অলৌকিক অন্তর্ধানের ভক্তিরস স্প্রিকারী কিছু শুভিন্মুখকর রহস্তের বিস্তার।

কিন্ত নীহারবাবু লিখেছেন যে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা!

অনিন্যস্থন্দর প্রেমাবতার শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু যিনি জীবনের পরম বসন্তের লগে গৃহত্যাগী হলেন অনন্তরূপসী ভার্যা আর স্নেহময়ী মাতদেবীকে পেছনে ফেলে, কেবলমাত্র ফু:খী-তাপীর জ্বালা মেটাতে আর নিপীডিত অবহেলিত অজ্ব্রকে বিবেকবর্জিত বিত্তবানের অত্যাচারের খড়া থেকে রক্ষা করতে। যিনি উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেব, প্রদেশপাল রায় রামানন্দ, পণ্ডিত চূড়ামণি সার্বভৌম ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে শূকরচারণকারী ডোম ( চৈঃ চঃ আঃ ১০৮৩), শ্রীবাসের বস্ত্রসীবনকারী যবন দর্জি (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩২), পাঠান পীর ও সশিশু বৌদ্ধাচার্য ( চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৭-৬২ ), শ্রীনিত্যানল্পের অলম্বার লুগুনকারী দম্যু সেনাপতি ( চৈঃ ভাঃ আঃ ৫।৫২৬ ), বিজলী খার ন্যায় পাঠান রাজকুমার ( চৈঃ চঃ মঃ ১৮।২০৭-২১২ ), এমন কি গৌরগোপালের গাত্র-গহনা অপহরণকারী চোরকেও (চৈঃ ভা: আঃ ৪।১৩২) তাঁর হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রেমের বন্থায় প্লাবিত করে তাদের সুকুলকে আশ্রয় দান করেছিলেন নিজ স্নেহস্নিগ্ধ অমৃতময় ক্রোড়ে। সেই লক্ষ ভক্তের পরম ভালবাসার ধন শ্রীচৈতক্তকে হত্যা করেছিল কোন্ সে শয়তানের নির্দয় কুপাণ ? ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন— কিভাবে তাঁর দেহাবসান ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমার কিছু যুক্তি-নির্ভর ধারণা আছে। কিন্তু সে ধারণাটি আমি প্রকাশ্যে বলতে বা ছাপার অক্ষরে লিখতে পারব না; যদি বলি বা লিখি, তা'হলে বঙ্গদেশে প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারব না।

কী তাঁর সেই যুক্তি নির্ভর ধারণা ? কোন্ সে পৈশাচিক

পরিবেশে সর্বজীবে সমদর্শী প্রেমের পূজারী এক সর্বত্যাগী নিরম্ত্র সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যব্যাপ্ত জীবনে নেমে এসেছিল অকাল মৃত্যুর করাল যবনিকা ? মাত্র সাতচল্লিশ বংসর বয়সের শেষে কারা হত্যা করেছিল তাঁকে ? কেনই বা করেছিল ? কেন ? কেন ? মুদিতনেত্রেই এক সময়ে বিভ্বিভ করে উঠল আনন্দ। 'আমাকে চেষ্টা করতেই হবে একবার। শ্রীগৌরাঙ্গের আকস্মিক অন্তর্ধান রহস্তাটি উদ্ঘাটন করে এতদিনের চলে আসা ইতিহাসের নামে অনৈতিহাসিক অবিশ্বাস্ত উদ্ভট সব কল্পকথার অবসান না ঘটাতে পারলে, বুথাই হবে আমার এবারকার এই নীলাচল যাত্রা।'

আনন্দের এরকম অভুত অবস্থা এবং তারপরে উত্তেজিত কঠে তার ঐ বিড়বিড়ানি শুনে, কিছুটা বিশ্বয়ে, কিছুটা আতঙ্কে বিরজা ব্যস্ত পদে উঠে নিজে পাশের বার্থে শুয়ে থাকা নিজাচ্ছন্ন পিতাকে ডেকে তুললেন তাঁর দেহে মৃত্ব করাঘাত করে। নিম্নস্বরে বললেন—ওপরের বার্থের ঐ ছেলেটা সারারাত কেমন যেন করছে বাবা! একট্ আগেই দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে কী সব যেন বক্ছিল আপন মনে। স্বাস্থ্যবান শুলকেশ সৌম্যদর্শন সোমনাথবাবু তন্দ্রালু চোধ মেলে শুধালেন, কী বলছিল—তা বুঝি শুনতে পাস্নি ?

ত্থ একটা কথা কেবল কানে এসেছে। শ্রীগোরাঙ্গ, অন্তর্ধান-রহস্য, নীলাচল যাত্রা।

'এসব কথার কোনটাই তো খারাপ কথা নয় মা। এতে তোমার ভয় কিসের ং'

ও যে দাঁতে দাঁত ঘষে বল্ছিল এসব কথা। পাগল কিম্বা মুগীরুগী নয় তো ?

'হতে পারে।' বলে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মশায়, একটি হাই তুলে আর একবার ঘুমোতে সচেষ্ট হতেই অপর আপার বার্থের মানুষটি প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল—ভয় আছে মশাই ভয় আছে। ভয়ন্কর ভয়। লোকটা যা কাণ্ড করছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, আর

যে সব কথা বলছে—তা দেখা আর শোনার পরেও, এখনও যে এই ক্যুপে'র কৃপে চুপটি করে পড়ে আছি তার একমাত্র কারণ এত রাতে অহ্য কোনো ক্যুপেতে কেউ আমায় বার্থ দিতে রাজী হবে না বলে। সোমনাথ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তিলক চর্চিত ললাট ও নাসিকা, গলায় তুলসীমালাধারী, কেশহীন চক্চকে মাখা ভদ্রলোকটির পানে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনিও কি শুনেছেন ঐ ছেলেটির কথা ?' নাকে আঁকা তিলকটিকে ক্টুকে হাসল একবার ভদ্রলোক। তারপর বলল—'তা আর শুনি নি ? আর শুনেছি বলেই তো একটু আগে বলেছি আপনাকে—ভয় আছে মশাই, ভয়ঙ্কর ভয়।'

বিরজা এবার তাঁর সমর্থকের সহায়তায় এগিয়ে গেল—
শ্রীগোরাঙ্গ, অন্তর্ধান রহস্থা—এইরকম ধরনের কী সব যেন বিড়বিড়
করে বলছিল না ও ? বলছিলই তো। ভয়ানক উৎসাহিত হয়ে
উঠল তিলকধারী, বোঝা গেল তার এখনকার উত্তেজিত কণ্ঠসরে।
হঠাৎ স্থর নামিয়ে পুনরায় প্রায় ফিস্ ফিস্ করেই শুনাল, সে
বলছিল কি জানেন ? বলছিল—শ্রীগোরাঙ্গের আকস্মিক অন্তর্ধান
রহস্থাটি উদ্ঘাটন করবেই নাকি ও। কী মারাত্মক কথা মশাই,
পুরীতে গিয়ে এমন কথা একবার উচ্চারণও যদি ও করে, তবে
নির্ঘাৎ সেখানকার মঠ আখ্ডার বৈষ্ণব বাবাজীদের হাতের ঝাঁটা
ভর কপালে লেখা আছে সে কথা আমি এখনই হলফ করে বলে
দিতে পারি। এই সব লোকের সঙ্গে কথা বলাটাও নিরাপদ নয়,
বুঝলেন ? বোষ্টমরা ভাবতে পারে আমরাও বুঝিবা ওরই দলের।
এই পর্যন্ত বলে ভন্তলোক সভয়ে একবার আড়চোখে দেখে নিল তার
অদ্রস্থ আপার বার্থে তখনও শুয়ে থাকা সেই বিপজ্জনক যুবক
সহযাত্রীটিকে।

বিরজা জানতে চাইল—সভ্যিই যদি ঐ ছেলেটি গৌরাঙ্গদেবের হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার রহস্ত জালটুকু ছিন্ন করতে উত্যোগী হয়ই, তারজ্ঞতো পুরীর বৈঞ্চবকুলের সমার্জনী ওর বরাতে জুট্বে কেন ? এতে ওর অপরাধটা বৈশিধায় ? মুখ দিয়ে স্ স্ স্ করে একটা শব্দ বার করে দক্ষিণ তর্জনীটা নিজের ঠোঁটের ওপর রেখে, তুলসীমালা পরিহিত ভদ্রলোক চাপা কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল—আঃ, আস্তে বল। ঐ গোঁয়ার গোবিন্দের তন্দ্রা ছুটে যদি যায় আর তার পরেই যদি শুনতে পায় আমাদের আলোচনার বিষয় তাহলে কি আর কক্ষা থাকবে ? বলে মুহূর্তের জন্ম নীরব হয়ে পকেট থেকে একটা মোষের শিং-এর কোটা বের করে তা থেকে ছু' টিপ নস্ফি নিয়ে সজোরে গুঁজে দিলেন নিজের তুই হাঁ-হওয়া নাসারজ্রে। তারপর, একটা কুটকুটে ময়লা ক্যাকড়া অপর পকেট থেকে হেঁচকে বাইরে এনে, নাকের ডগায় লেগে থাকা ইঞ্জিনমার্কা-নম্খের প্রলেপটাকে ঘন ঘন মার্জনায় তুলে ফেলার চেষ্টা করতে করতে আবার ফিস্-ফিসালেন তিনি। আমার কপাল আর নাকে আঁকা তিলক থেকে এটুকু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না নিশ্চয়ই যে, আমিও এক পরম বৈষ্ণব। স্থুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বৈষ্ণবদের মনের খবর আমি ষতটা জানি, নিশ্চয়ই ততটা তোমার বা তোমার বাবার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমি বলছি, স্বয়ং ভগবান বলে আমর। যে মহাপ্রভুকে গ্রহণ করেছি এবং প্রচার করেছি, তাঁর অলৌকিক অন্তর্ধান সম্বন্ধে সামাস্ত্রতম সংশয় প্রকাশ করাটাও যে কোন বৈষ্ণবের চোখেই একটা অমার্জনীয় অপরাধ।

সোমনাথবাবু লাইটার জালিয়ে একটা চুরুট ধরালেন। শুধালেন
—'কিন্তু কেন ?'

কেন আবার। যিনি নিজেই ভগবান, তাঁর কি কখনও মৃত্যু হতে পারে সাধারণ মামূষের মত ? তাঁর পক্ষে অন্তর্ধান হওয়াটাই তো স্বাভাবিক! তাই নয় কি ?

ওপরের তিলকচর্চিত ভদ্রলোক এবার বিনা আমন্ত্রণেই নীচে নেমে আসন গ্রহণ করলেন বিরন্ধার বার্থের এক প্রান্তে। কিন্তু ইতিহাসের একজন অধ্যাপক হয়ে আমি আপনাদের এই অন্তর্ধানের থিওরীটা মানতে রাজী নই ভায়া। স্পিরিট মিলে যেতে পারে স্পিরিটের সঙ্গে, সে অন্তর্ধানকে বিজ্ঞানও স্বীকার করে। কিন্তু হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে আর সেটা গিয়ে লীন হবে জগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে, যে অঙ্গটিও নিমকাঠ, পট্টরজ্জু, গঁদ আর ধুনোর আঠায় তৈরী একটি ম্যাটার বৈ আর কিছুই নয়, এমন কথা কোন সংস্কারান্ধ অপ্রকৃতিস্থ মানুষ ছাড়া আর কেউ মেনে নেবে বলে তো আমার মনে হয় না। আমিও চৈতন্যদেবের শেষ মুহুর্তটা সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে কম চেষ্টা তো করিনি আমার যৌবনে।

কথা শেষ করে, তুই ঠোঁটের মধ্যে পুনশ্চ চুরুটটাকে গুঁজে দিলেন চার পুরুষ ধ'রে মধ্যপ্রদেশ প্রবাসী অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কী দর্বনাশ! তিলকধারী আঁৎকে উঠলেন মনে হল। 'আপনিও তা হলে ঐ গোঁয়ার গোবিন্দেরই দলে গ'

বিরজা একট হেসে বলল—'কিন্তু, এমনও তো হতে পারে, ছেলেটি আসলে ঘুমের ঘোরে যা বলেছে তা কেবল মুগীরুগী অথবা পাগলের অর্থহীন প্রলাপ!'

'অসম্ভব!' তুলসীমালাধারী বাঁ হাতের তেলায় ডান হাতটা ঠুকে বলে উঠল—'আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ঐ আকাট গোঁয়ারটা পুরীতে যাচ্ছে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানকে রহস্তজাল থেকে উদ্ধার করার মংলব নিয়ে। যাক্ না, করুক না চেষ্টা একবার পুরীতে গিয়ে, বুঝবে ঠেলাটা।

ঠেলা আর কী ব্ঝবে বলুন। একমুখ চুরুটের ধেঁায়া ছড়িয়ে দিয়ে কাশতে কাশতে বললেন সোমনাথ। আমি একবার চৈতক্তদেবকে ওড়িয়া বলাতে নবদ্বীপে কয়েকজন প্রবীণ বৈষ্ণব মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন আমার ওপরে, সে কথা আমি আঞ্চও ভূলিনি। কিন্তু তাই বলে কি আমি আমার মতটা পাল্টে ফেলেছি?

'আপনার মতটাই যে সত্য, তার কোনো প্রমাণ আছে ?'

আছে বৈকি! ইতিহাসের ছাত্র আমি আজও। তথ্য ও প্রমাণ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো তাই আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

'বাঙ্গালী গৌরাঙ্গদেব হঠাৎ ওড়িয়া বনে গেলেন কেমন করে জানতে পারি কি ?'

আপনি নিজে বাঙ্গালী হয়ে :-,ললাটের তিলক কুঁকড়ে তুমড়ে বিকৃত হয়ে উঠল ভদ্রলোকের। উত্তেজনার আধিক্যে বাক্য তিনি শেষও করতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

শান্ত স্বরে সোমনাথ বললেন—বিশ্বস্তর বা চৈতন্তের চাকুরদা ছিলেন উপেন্দ্র মিশ্র। তাঁর ভিটা ছিল কটক জেলার যাজপুরে। যে কোন কারণে হোক, তিনি যাজপুর ত্যাগ করে শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণগ্রামে চলে যেতে বাধ্য হন ১৭৫১ খুষ্টাব্দে। আবার মহাপ্রভুর পিতা কোন না কোন কারণে, বোধ হয় জীবিকা অর্জনের তাগাদাতেই, ঢাকা দক্ষিণ ছেড়ে ১৪৬৬ খুষ্টাব্দে চলে যান ভাগীরথী তীরবর্তী নবদ্বীপে। সেখানেই নিমাই এর জন্ম হয় ১৪৮৬ খুষ্টাব্দের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার (জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুসারে ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং গ্রেগরিয়ন ক্যালেণ্ডার অনুসারে ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং গ্রেগরিয়ন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ২৭শে ফেব্রুয়ারী)। তবু পিতামহের জন্মভূমির হিসেবে মহাপ্রভুকে তাই ওড়িয়া বলে স্বীকার না করলে ইতিহাসের সত্যকে কি অস্বীকার করাই হবে নাং (নীলকণ্ঠদাস লিখিত 'ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য' পৃঃ ১১০)। নেতাজী সুভাষ জন্মেছিলেন কটকে, তাই বলে কি তিনি বাঙ্গালী ননং বিরজা বলল—ঐ মিশ্র পদবীটা আমার মনেও খটকা জাগিয়েছে অনেকবার। বাঙ্গালীর কি মিশ্র পদবী হয়ং'

ভয়ানক ক্রেদ্ধ হয়ে, চোখ মুখ ভেঙচে, বিকৃত স্বরে তিলকচর্চিত

চিল্লে উঠল—বাঙ্গালীর কি মিশ্র পদবী হয় ? মরি মরি প্রশ্নের ছিরি দেখ। এই বলে একট্ট দম নিয়ে আবার তর্কের তুফান তুল্লে তুলসীমালাধারী। মিশ্র পদবী পঞ্চদশ ষোড়শ শতান্দীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মাণদের কাছে একেবারেই অজ্ঞানা ছিল না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর বাপের নাম ছিল হাদয় মিশ্র। 'মিশ্র' যে তখনকার দিনের একটা সম্মানস্চক পদবী সেটুকুও জ্ঞানা নেই বৃঝি ইংরেজী-নবীশ মা জননীর ? ওঝা তো এখন মৈথিল ব্রাহ্মাণদের পদবী। কেবল-মাত্র সেই কারণেই কি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পিতা হাড়াই ওঝা আর কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝাকে মিথিলার মানুষ বলে ঘোষণা করতে হবে ? আরে ছ্যা ছ্যা, এমন যুক্তির মাথায় মারো মুগুর।

সহজ হাস্তে নয়ন পূর্ণ করে বিরজা জানাল—'আপনি ভীষণ রেগে যাচ্ছেন কিন্তু।'

রাগ তো হবারই কথা। রাগের কথাই বলেছেন যে আপনি এবং আপনার বাবা। এই বলে আপার বার্থের শয্যা ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে বসল আনন্দ সবাইকে থতমত খাইয়ে দিয়ে।

বিরজা কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করল—রাগের কথা বলেছি আমরা ?

তা কিছুটা বলেছেন বৈকি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তের পিতামহের বাস ছিল যাজপুরে। সেই স্ত্রে চৈতন্তদেরকে আপনার বাবা ওড়িয়া বলতে চাইলে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু নবদীপ বাঁর জন্মভূমি ও সমস্ত কর্মকৃতির মূল উৎস এবং বঙ্গভূমিই যাঁর প্রধান উত্তরাধিকারী, তাঁকে বাঙ্গালী বলতেই বা দোষ কি?

সোমনাথবাব তাড়াতাড়ি ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে নিয়ে বলতে চাইলেন, না, না—একথা অবশ্য একদিক দিয়ে ঠিকই। তবে আমি বলতে চেয়েছিলাম—, কিন্তু কথা তাঁর শেষ হবার পূর্বেই আনন্দ পুনর্বার বলে উঠল—আর 'মিশ্র' পদবার কথা ? তখনকার দিনে বঙ্গদেশে, কামরূপে, শ্রীহট্টে, ওড়িষায় যে সব ব্রাহ্মণেরা মৈথিল-স্মৃতি অনুসারী ছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই 'মিশ্র' পদবী ধারণ করতেন (জীমৃতবাহন—ভবদেব ভট্ট-শূলপানিরঘুনন্দন স্মৃতি অনুসারী নন, যা বাঙ্গালী অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন)। এ রা সাধারণতঃ অনুসরণ করতেন বাচম্পতি মিশ্রের স্মৃতি। মহাপ্রভুর পিতামহ যে যাজপুর থেকে শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণগ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন তার প্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে, তখন সিলেট জেলার নানা জায়গায় বাচম্পতি মিশ্রের মৈথিল-স্মৃতি অনুসারী এক বৃহৎ ব্রাহ্মণ সমাজ বিভামান ছিল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে সোমনাথ বেশ কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলেন যুবকের কোঁকড়ান চুল, উন্নত ললাট, আর্যনাসিকা ও প্রত্যয়-দৃপ্ত তুই মস্ত চোথের পানে। তারপর মৃত্ হেসে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন—'তোমার কথায় যুক্তি আছে তা অস্বীকার করব না।'

'আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের'—আনন্দ অধ্যাপক মশায়ের সপ্রশংস স্বীকৃতি শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না ঠিকমত, সে বলেই চলল—'পঞ্চদশ, ষোড়শ এমন কি সপ্রদশ শতাব্দেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বঙ্গ ওড়িষায় আজ যতটা পার্থক্য তখন ততটা ছিল না। এমন কি ভাষার দিক থেকেও নয়।'

ভিলকধারী ভদ্রলোক এতক্ষণ নি:শব্দেই বসেছিল নিশ্চল হয়ে। এইবার হঠাৎ তুই হাতে তালি বাজিয়ে উল্লাস প্রকাশ করল সে—'ব্যস, ভবে তো প্রমাণ হয়েই গেল নিমাই আমাদের বাঙ্গালীই ছিলেন।'

'এতে হাততালি দেবার কী আছে এত ?' আনন্দের গুরু গন্তীর গলার স্বরে বেশ কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তুলসী-মালাধারী। ছোক্রাটাকে নিজের দলের একজন ভেবে ভদলোক হাততালি দিয়ে তাকে তারিফই তো করতে গিয়েছিল, তাতেও গোঁয়ার গোবিন্দ কিনা ধমক দিয়ে উঠল। প্রশংসা করলে খুশি হয় না, এ আবার কোন্ জাতের জোয়ান রে বাবা!

আনন্দ ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল এবার। 'অবশ্য যত বাঙ্গালীই তিনি হোন্ না কেন, ওড়িষার প্রতি তাঁর যে একটা বিশেষ মমহবোধ ছিল, সেটা কিন্তু আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। নবদ্বীপ ছেড়ে যাজপুর হয়ে পুরী যাওয়া, সেখানেই বাকী জীবন কাটানো, রাজা প্রতাপরুদ্ধের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ইত্যাদি বিবেচনা করে মনে হয় ওড়িষার সঙ্গে তাঁর একটা আত্মিক যোগাযোগ চিরদিনই ছিল। নবদ্বীপ খেকে পালিয়ে তিনি তো কাশী, দ্বারকা বা মথুরায় যেতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা তো যান নি।'

ঠিক। আসল কৃষ্ণ-তীর্থ তো দ্বারকা এবং মথুরায়। সেদিকে না গিয়ে মহাপ্রভু কেন পুরীকে বেছে নিলেন তাঁর প্রেমধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে, সেটা অবশ্যই ইতিহাস গবেষকদের ভেবে দেখতে হবে। একটা আত্মিক আকর্ষণ না থাকলে এমনটি হওয়া হয়ত সম্ভব হ'ত না। সোমনাথবাবুর কণ্ঠস্বরে, নয়ন-দৃষ্টিতে কোথাও আর নিজার চিহ্ন মাত্র নাই।

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ আবার বলে উঠল — 
চৈতক্সচরিতামতে তো স্পষ্টই লেখা আছে—জগদানন্দ পণ্ডিতকে 
শচীমাতার কাছে পাঠাবার সময় চৈতক্সদেব মাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন —

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে। যাবং জীব, তাবং আমি নারিব ছাড়িতে॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ১৯।১১)

অর্থাৎ মাতার আদেশেই চৈতক্তদেব পুরীতে এসেছিলেন। সোমনাথ

সমর্থনের স্থরে বললেন—তোমার অনুমান মিথ্যা নয় বলেই মনে হয়। শচীদেবী তাঁর শশুর কুলের আদি আবাসভূমি যে উৎকলে তা ভালভাবেই জানতেন বলেই বোধ হয় সন্যাসগ্রহণেচছু পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন শ্রীক্ষেত্রকে নিজ ধর্মপ্রচার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করতে। কিন্তু এসব কথা এখন থাক্। তুমি শ্রীচৈতন্তকে নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছ দেখছি এই বয়সেই। কোন কিছুর ওপর গবেষণা করছ নাকি?

এতক্ষণের দৃপ্ত, উদ্দীপ্ত হুই আঁথি মুহূর্তে সলজ্জ হয়ে উঠল আনন্দের। বিরজা লক্ষ্য করল সেটা। মুখ নামিয়ে অকারণেই উত্তর দানে বিলম্ব করতে লাগল সে।

'কই জবাব দিলেন না বাবার প্রশ্নের ? আপনি বৃঝি চৈতন্তকে নিয়ে রিসার্চ করতেই পুরী যাচ্ছেন ?'

বিরজার প্রশ্নে এবার ঝাঁ করে মুখ তুলে তাকাল আনন্দ।
বিস্মিত হয়ে বিরজা দেখল—একটু আগেকার সেই লজ্জাড়প্ট ভাব
চক্ষের নিমেষে কোখায় অদৃশ্য হয়েছে ছেলেটার চোখমুখ থেকে।
পরিবর্তে তার আবার ঝকমক করে উঠেছে প্রখন প্রত্যয়দ্ঢতা
তার দৃষ্টির ভাষায়। বিরজার কথার কোন উত্তর না দিয়ে
চকিতে তার পিতার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে আবেদন জানাল সে,
আপনার মুখেই শুনেছি আপনি ইতিহাসের অধ্যাপনা করছেন।
আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন না আমার এই
অরেষণ চেষ্টায় ?

স্নেহের হাসিতে উদ্ভাসিত মূখে সোমনাথ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'নিশ্চয়ই করব—অবশ্য যদি তা আমার সামর্থ্যের বাইরে না হয়। কিন্তু কিসের অন্বেষণ তোমার তা তো বললে না ?'

বলব, সব বলব আপনাকে। পুরীতে কোথায় উঠবেন আপনারা ? কভদিন থাকবেন ?

আমাদের এক আত্মীয় আছেন চক্রডীর্থের দিকে। এবার

উঠব সেখানেই। আর থাকব মাস ছই। বেশীদিন থাকার তো উপায় নাই। আমার এই মা'টি যে চলে যাচেছ ইংলণ্ডে পড়াশোনার জন্যে। ওর পাঠ্য বিষয় কি জান? তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব।

আনন্দ ভালভাবে চেয়ে দেখল এবার বিরক্তাকে। বাইশ তেইশ বছরের এই আশ্চর্য রূপবতী মেয়েটি একা যাবে সাভ-সাগর পারের ইংলণ্ডে? সাহস তো কম নয়?

'আপনি কোথায় উঠবেন—তা তো বললেন না ?' বিরক্ষার কৌতৃহলী প্রশ্ন।

'আমি আশ্রয় নেব স্বর্গদ্বার শ্মশানের পাশেই এক আশ্রমে। একটু থেমে কী যেন ভেবে নিল আনন্দ একবার। তারপর হঠাৎ মিনতির স্থরে বলেই ফেলল ফস্ করে—'আপনার বাবার মত আপনিও তো কিছুটা সাহায্য করতে পারেন আমায়।'

কিন্তু কী কাজে সাহায্য করতে হবে—তাই তো এখনও জানতে পারিনি আমরা।

অত্যস্ত গাঢ়স্বরে কথা কইল এবার স্থানন্দ। বলল—'ইতিহাসের স্রোতের মৃথ সত্যের দিকে ঘুরিয়ে দেবার কাজে।'

'তার মানে ?' বিরজা জানতে চাইল।

শ্রুদ্ধের ডঃ নীহার রঞ্জন রায় লিখলেন—শ্রীচৈতন্তের দেহাবসান
কিভাবে ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমার কিছু যুক্তিনির্ভর ধারণা আছে।
কিন্তু সে ধারণাটি আমি প্রকাশ্যে বলতে বা ছাপার অক্ষরে লিখতে
পারব না; যদি বলি বা লিখি বঙ্গদেশে প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারব না;
তাঁর একথা থেকে এটুকু সহক্ষেই বোঝা যায় দেশবরেণ্য ইতিবৃত্তকারের ধারণায় চৈতন্তের দেহাবসানের এমন এক চিত্র ছঙ্গল্
করছে, যে চিত্রটি আজ পর্যন্ত কোন ইতিহাস বা কাব্যে পাওয়া
যায় নি এবং যে চিত্রটি প্রকাশ করলেই সমূহ বিপদ বাঁপিরে পড়তে

পারে তাঁর ওপরে। আমি এ যাত্রায় পুরীতে চলেছি কেবল সেই চিত্রটিরই অনুসন্ধান করতে।

চৈতন্য চরিতামতে বার্দ্ধক্যমুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ কম্পিত করে লেখনী ধরে হঠাৎ লিখে বসলেন—

শেষ লীলার সূত্রগণ কৈলুঁ কিছু বিবরণ,
ইহাঁ শ্বিস্তারিতে চিত্ত হয় ।
থাকে যদি আয়ু শেষ বিস্তারিব লীলা শেষ
যদি মহাপ্রভুর কুপা হয় ॥

( চৈঃ চঃ, মঃ, ৮৯ )

কবিরাজ গোস্বামীর এই শ্লোকটি পড়লে কি এমন মনে হয় না যে মহাপ্রভুর শেষলীলা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আরও কিছু বলার ছিল তাঁর, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, বলা আর হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত । আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে চৈতক্তদেবের শেষ লীলার সেই না-বলা ঘটনাবলী, যেমন করেই হোক। বক্তব্যের শেষের দিকটায় বিরজ্ঞা স্পষ্ট দেখতে পেল ছেলেটার মুখের তুই চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে, চোখে শপথ রক্ষার নিষ্ঠা স্থকঠিন একাগ্রতায় শাণিত ছুরিকার মতই জ্বল্জ্বল্ করে উঠছে থেকে থেকে।

'কিন্তু এসব কাজে যে অনেক বিপদ আছে গোঁসাই।' চক্চকে ট াক, গঙ্গামাটির ভিলকান্ধিত কপাল ভদ্রলোকটি ভালভঙ্গ করে বাক্যবাণ ভাক্ করল এবার।

'আমি গোঁসাই টোসাই নই।' যুবকের প্রতিবাদ।

'ও বাবা, গোঁসাই নও আবার! একটু আগেও যাকে দেখলাম ঘুমের ঘোরে উচ্চারণ করছে শ্রীগোরাঙ্গের নাম, চৈতন্তার অপ্রকট লীলা নিয়ে চিস্তায় ডুবে আছে যে দিনরাত—সে যে আমার মতন মুখ্য বৃদ্ধিহীনের কাছে এক পরম গোঁসাই গো! ভা, যা বলছিলাম। পুরীতে গিয়ে যাকে তাকে যেন তোমার নিজের মংলবের কথা বলে বোস না, গোঁসাই। তাহলে কিন্তু তোমার অপুমানের আর সীমা পরিসীমা থাকবে না, এ আমি এখন থেকেই বলে রাখছি।

'অপমান'! এই প্রথম আনন্দের মুখে এক ঝিলিক হাসি দেখতে পেল বিরজা। যুগযুগাস্তরের বিপ্লব-তীর্থ হচ্ছে এই পুরী। মানুষের গড়া ধর্মের নামে সমস্ত সামাজিক অক্তায় আচরণের মূর্ত প্রতিবাদ স্বরূপ এই একটিমাত্র তীর্থ ই সারা ভারতে আজও সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে কিছুতেই কার অপমান হয় না অত তাড়াতাড়ি। পুরীতে একই হাঁড়ি থেকে শৃত্রের উচ্ছিষ্ট অন্ন বান্মণ খায় মহাপ্রসাদ বলে, তাতে বান্মণের বান্মণণ অপমানিত বোধ করে না। পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নান্যাত্রা, রথযাত্রা বা নবকলেবরে জগন্নাথ-বলরাম-স্থভজার শ্রীঅঙ্গের সেবা এবং পূজার माग्निय याद्मित अभित्र श्रन्थ छात्रा मनारे आमिनामी भनत मन्नात्र বিশ্বাবস্থুর বংশধর, কেউ-ই ব্রাহ্মণ নয়। কিন্তু তবু তাতে সনাতন পূজাপদ্ধতির অপমান হয় না একট্ও। এখানে শাশ্রুধারী গুরু নানককে যবন মনে করে ভ্রমবশে মন্দির থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছিল যখন বড়দেউলের দ্বার-রক্ষকরা, তখনও গুরু নানক কিন্ত নিজেকে অপমানিত ভেবে পুরী ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কথা মনেও স্থান দেন নি একটিবারও। এই পুরীতেই তখনকার দিনেও বাংসরিক বার লক্ষ টাকা আয় ছিল যার বাবার, সপ্তগ্রামের ধনাঢ্য পিতার একমাত্র সন্তান সেই রঘুনাথও ছই তিন দিনের পচা প্রসাদার, যা গরুদের খাওয়ার জন্ম ফেলে দেওয়া হত সিংহদারের পাশে, তাই তুলে নিয়ে জল দিয়ে ধুয়ে, মাসের পর মাস কেবল সেই গলিত বিকৃত অল্লেই নিজের ক্ল্লিবৃত্তি করেছেন অবিচলিত চিত্তে। তবু তার জন্মে লক্ষপতির পুত্র-বক্ষ অপমানে বিদীর্ণ হয়নি যে কখনও, সে কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজই লিখে গেছেন তাঁর চৈত্ত্ম চরিতামূতে। আর সেই পুরীতেই আপনি বলছেন, আমার মংলবের কথা কেউ জানতে পারলে আমার অপমানের নাকি আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। কিন্তু যে রহস্ত ভেদ করতে সংকরবদ্ধ আমি তার কথা তো কিছু মানুষের কাছে বলতেই হবে আমাকে নইলে কেমনভাবে হবে আমার কার্য্যসিদ্ধি? লক্ষ্য যখন স্থির করে ফেলেছি একবার তখন সে লক্ষ্যে পোঁছবার পথে আসে যদি বাধা, আসে অপমান, তবে সেই বাধা, সেই অপমানই আমাকে উৎসাহ জোগাবে, প্রেরণা দান করবে, সিদ্ধির পথে আরও এগিয়ে যেতে—এই আমার বিশ্বাস।

আশ্চর্য্য স্থলের কথা বলতে পারে তো ছেলেটা! বিরজার বিশ্বয়ে মুঝতার ছায়াপাত। কী ষেন আছে ওর গলার স্বরে, ওর বচন ভঙ্গিমায়, যা শুনে শুনতে ইচ্ছা হয় আরও, বিশাস করতে মন চায় সহজেই।

'আমার বিশ্বাসটা কিন্তু উপ্টোগান গাইতে চাইছে গোঁসাই।' জ্র উচিয়ে চোখ ছোট করে, টেনে টেনে কথা কইল এবার ভিলক-শোভিত ভন্তলোক; অতএব তোমার মত লোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক কেটে দিলাম আমি এই মুহুর্তেই। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা মানেই পুরীতে গিয়ে নিজের বিপদটাকে ভেকে আনা। কী সব সর্বনেশে কথা। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানকে সন্দেহ করা? আমার নাম বাপু শান্তিপ্রিয় সেন। চিরদিন শান্তিই আমার প্রিয়। কোনও ঝুট্ঝামেলার মধ্যে আমি নেই, এই আমার সিধা সাফ কথা। এই বলেই শান্তিপ্রিয় সেন তড়াক করে এক লাফে আবার ওপরের বার্থে উঠে টান হয়ে শুয়ে পড়ল চোখ বুঁজে। কামরার আর ভিনজোড়া চক্ষু যে তার এই প্রকার অন্তৃত আচরণে কভটা অবাক হল সেদিকে জ্রক্ষেপ পর্যন্ত নেই যেন তার

# ॥ छूरे ॥

পুরীতে পৌছে যে আশ্রমে আশ্রম নিল আনন্দ সেটি স্বর্গদার
মহাশ্মশানের একেবারে পাশেই। আশ্রম দেখাশুনা করার দায়িত্বভার যে সন্ন্যাসীর ওপর তাঁর নাম স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি। বয়স
যাটের ওপর কিন্তু তেজ তাঁর যে কোন যুবকের চেয়ে কম নয়।
মান্ত্র্যটি খুব লম্বা নন কিন্তু নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী। আনন্দের
পুরীতে আসার উদ্দেশ্য যেদিন জানতে পারলেন সহুদ্ধারে সেদিন
জানালেন ইতিহাসের সভ্যকে জানতে হবে চোথের চুলি খুলে
রেখে। কোন সংস্কার বা ভাব-প্রবণতার চশমার ভেতর দিয়ে
দৃষ্টি ফেলে আর যাই দেখতে পাও না কেন সভ্যকে খুঁজে পাবে
না কখনও। এই বলে স্পাকাহারী বিদ্বান সন্ম্যাসী স্তোভের
ওপর থেকে ফুটস্ত খিঁচুড়িটা নীচে নামিয়ে রেখে পুনশ্চ বললেন,
'কিন্তু এ যে বড় কঠিন কাদ্ধ ভাই। একা নামছ এত বড় কাজে সফল
হবে তো শেষ পর্যন্ত।'

সঞ্জ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল আনন্দ — 'আপনি সদাচারী সর্বত্যাগী সন্ম্যাসী। আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন আমি যেন সফল হই।'

আরে দ্র বোকা! আমি কি আশীর্বাদ করব, আশীর্বাদ করবেন আমাদের পরমারাধ্যা মা। তবে একটা interesting যোগাযোগের কথা তোমার কানে কানে শুনিয়ে রাখি। যে সিলেট থেকে অদ্বৈতাচার্য এসেছিলেন শান্তিপুরে, নবদ্বীপে এসেছিলেন নিমাই-এর পিতা জগন্নাথ মিশ্র বা পুরন্দর, সেই সিলেটই যে

আমার জন্মস্থান। আবার যে তোমাকে চিঠি লিখেছে ব্ললে সেই
নীহার রঞ্জনেরও সিলেটের সঙ্গে সম্বন্ধটা বড় কম ঘনিষ্ট নয়,
ব্ঝলে ?' বলে মুণ্ডিত মস্তক চশমাপরিহিত সুগোর প্রমীণ চিন্ময়ানন্দ
প্রাণ খুলে হো হো করে হাসতে লাগলেন আঞ্জমের অলিন্দকে
সচকিত করে দিয়ে।

আশ্রমের অপর একজন বাসিন্দা তারাপ্রসন্ধ লাহিড়ীও উৎসাহিত করলেন আনন্দকে। বললেন—নীহারবাবৃ বলছেন চৈতক্তদেবকে গুমথুন করা হয়েছিল তুমি বললে। ধর তাই যদি করা হয়ে থাকে তবে আজ চারশ চ্য়াল্লিশ বছর পরে সে খুনের কিনারা তুমি পাবে কোখেকে। চারদিন আগে যে মানুষটা খুন হচ্ছে আজকাল তার খুনেরই কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাছেছ না পুলিশ শতচেষ্টা করেও। আর এত প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর আগেকার তামাদি হয়ে যাওয়া মামলা। ক্ষণেকের জন্ম নীরব থেকে ঠোঁটে মৃছ হাসি ফুটিয়ে শেষে আবার কথা কইলেন বাগ্দাদ বসেরা মেসোপটেমিয়া থেকে ঘুরে আসা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-ফেরতা যোগসাধক তারাপ্রসন্ধ। বললেন—'নেভার মাউগু, বেটার লেট্ ছান নেভার। চেষ্টা কর।'

রাত্রে নিজের ঘরে একাকী বসে এইসব কথাই ভাবছিল আনন্দ। ভাবছিল, ছেলেবেলায় মা যখনই নিমাই-এর সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করার মৃহূর্তটি বর্ণনা করতেন বাগেরহাটের সেকেণ্ড মুনসিফ্ কোয়ার্টারের বারান্দার ইজিচেয়ারটায় বসে তখন প্রতিবারই কী নিদারুল ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠ্ভ আনন্দের শিশু বৃকের ভেতরটা। কতদিন উদগত ক্রন্দনোচ্ছ্যাসে ব্যাকৃল হয়ে মা'র অধরোষ্ঠে তার ছোট্ট কিচ হাতখানি চেপে ধরে চীংকার করে উঠেছে সে—'আর বোল না মা। আর বোল না।' তব্

মূখ থেকে আবার না গুনতে পেলে কিছুই যেন ভাল লাগত না তার

বাগেরহাট থেকে বাবা বদলী হলেন ঢাকায়। সেইখানেই প্রথম কেনা হ'ল গ্রামোফোনের জন্তে নিমাই সন্ন্যাস পালা। সে পালার সব গান, সব কথা যেন কণ্ঠন্থ হয়ে গিয়েছিল আনন্দর। আবার সেই পালা শুনেই একদিন হঠাৎ কি হল ভরা জ্যৈষ্ঠের কাঠফাটা তৃপুরে হাকিমের ছেলে আনন্দ খালি গায়ে, খালি পায়ে, একখানি মাত্র হাফপ্যান্ট পরে সবার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে পীচঢালা লক্ষ্মীবাজারের রাস্তার ওপর কচি কচি পা ফেলে মাত্র সাত বছর বয়সে। কেন যে সে বেরিয়ে গিয়েছিল তা কি সে বৃঝতে পেরেছিল সেদিন! চাপরান্মী আর্দালীর দল সারাদিন সারা শহরে খুঁজে শেষকালে এক শ্মশানের পাশ থেকে যখন উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল মুনসিফ তনয়কে, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেক আগেই।

আজ আবার কি শৈশবের সেই নিমাই সন্ন্যাস পালার বিচ্ছেদ বেদনাত্র স্মৃতিই নীহারবাব্র পত্রের ঐ নিষ্ঠুর ছত্রের বেত্রাঘাতে সজাগ হয়ে উঠে। এমন ঘর-ছাড়া করে টেনে নিয়ে এসেছে আনন্দকে চৈতন্তের জীবন-নাট্যের শেষ অন্ধাভিনয়ের পটভূমি— এই নীলাচলে ?

দরজার অদ্রে শাড়ীর ধস্থস্ এবং গহনার ঠং ঠাং আওয়াজ তনে চিন্তাচ্ছন্নতা থেকে উঠে এল আনন্দ। চেয়ে দেখল দরজার হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন এক সধবা বৃদ্ধা। চোখে চোখ পড়তেই উনি হাত নেড়ে ডাকলেন ইসারায়। পাশে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন নিজেই। তারপর নিয়কঠে বললেন চিন্ময়ানন্দজীর কাছে জানতে পারলাম তোমার কথা। ডাই ভোমাকে ডেকে এনেছি আমার ঘরে। এ বে আসনে বসে আছেন আমার গোপালজী। ওঁরই সামনে বসে ভোমায় গোপনে

ত্নটো কথা জানিয়ে রাখি বাবা। হয়ত এতে তোমার কাজের কিছুটা স্থবিধা হবে।

वन्न। भन्दक छेन्थीव इरा छेठेन जानत्मन मन।

আমি প্রায় বোল বছর হ'ল প্রতি শীতকালে পুরীতে এসে পাঁচ মাস থাকি। হাঁপানি আছে কিনা। আমায় এখানে অনেকেই চেনে আমিও সম্পর্ক রেখে চলি অনেকের সঙ্গে। তা আমার যে পাণ্ডা আছে সে অনেকবারই আমাকে বলেছে—ওদের পরিবার নাকি বংশপরম্পরায় শুনে আসছে যে আমাদের নবদ্বীপের গৌরহরিকে মন্দিরের মধ্যেই মেরে ফেলে কারা পুঁতে ফেলেছিল।

কোন মন্দিরের মধ্যে ?

জগবন্ধুর, আবার কার!

আপনার পাণ্ডার নাম কি ? পারেন কালই একবার আমার তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে ? উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠছে আনন্দ।

কিন্তু সে যে আরও একটা কথা আমাকে প্রায়ই শোনায় কানে কানে।

কী সে কথা ?

পাণ্ডাজী প্রায়ই বলে—এসব কথা আপনি যেন কাউকে আবার বলতে যাবেন না মা। আমি এমন কথা বলছি যা শুনলে পুরীতে আমার আর বাঁচবার উপায় থাকবে না।

তাই নাকি ? তবে—তবে আপনার পাণ্ডার সঙ্গে আমার দেখা হবে না মাসিমা ?

স্নেহছল্ছল্ চোখে বললেন আশালতা দেবী। হবে বাবা নিশ্চয়ই হবে। তুমি বে দেখতে একেবারে আমার ছোট ছেলেটির মত। তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকৃল হয়ে উঠেছে তোমার ক্ষ্মা কিছু করতে।

সপ্তাহ পরে এক দিন প্রত্যুবে সমুদ্রের ধারে পরিচয় ঘটে গেল

প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক মুঞ্জিত কেশ আফ্রিকানের সঙ্গে।
নাম রিচার্ডস সিরিল লাঙ্গু প্রভু (Richards Cyril Lwangu
Prabhu)। হরেকৃষ্ণ মুভমেন্টে যোগ দিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ
করেছে ভাই নামের শেষে প্রভু জুড়েছে। বয়েস পঁচিশ ছাবিবশের
বেশি হবে না। অনর্গল গীতার গ্লোক মুখস্থ বলে যদিও অপট্ট
উচ্চারণে। নাকের ডগা থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত তিলক। হাতের
থলিতে জপের মালা। শ্রীগৌরাঙ্গের আঠারো বছরের লীলাস্থল
নীলাচল সম্বন্ধে আগ্রহের সীমা নাই ভার।

আনন্দ এর পূর্বে শ্বেভাঙ্গ বৈষ্ণব দেখেছে বেশ কয়জন কিন্তু আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গকে এই প্রথম দেখল সে পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবন্ধপে। শ্রীল ভক্তি বেদাস্ত স্বামী প্রভূপাদের নাম করতে শ্রুদ্ধায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কপালে হাত ঠেকায় সমন্ত্রমে। বলল —জ্বান, আমি স্বেচ্ছায় সাজা গ্রহণ করেছি শ্রীচৈতন্তের দেওয়া দও। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আনন্দ, সেকি? শ্রীচৈতন্তের দওঃ প্রত্

অপরাধীর ভঙ্গিতে আফ্রিকান জ্বাব দিল—তা তো করেই-ছিলাম। গ্রামে একটা গরীব মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে রেখেছিল আমার বাবা-মা, আমিও সেই মেয়েকে কথা দিয়েছিলাম আমি তাকেই বিয়ে করব। কিন্তু শহরে পড়াশোনা করতে গিয়ে ভালবেসে ফেললাম এক ধনীর ছলালীকে, গ্রামের মেয়ের দিকে আর ফিরেও তাকাই নি তারপর। চার বছর পর দেশে ফ্রিরে শুনলাম গ্রামের সেই গরীব মেয়েটা বছরের পর বছর কেঁদে কেঁদে, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, শুকিয়ে শুকিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বলতে বলতে নিজের ছই চোখ বাঁ হাতের চেটোতে ঢেকে নিঃশন্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সে। শেষে অঞ্চ ভরা ছই চোখ তুলে বাম্পরুদ্ধেয়রে থেমে থেমে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় আর্ডি করল—

চৈতত্ত্বের দণ্ড মহাস্কৃকৃতি সে পায়। থার দণ্ডে মরিলে বৈকুঠলোকে থায়। চৈতত্ত্বের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়। সেই দণ্ডে তার প্রেম ভক্তিযোগ হয়।

( চৈঃ ভাঃ মঃ, ২১।৭৯ )

আনন্দের সর্বাঙ্গ মূহুর্তে শিহরিত হয়ে উঠল এক অব্যক্ত পুলকে অভারতীয় এক আফ্রিকানের জিভে চৈতগ্রভাগবতের বাংলা শ্লোক শুনে।

রিচার্ডস্ বলেই চলল—দশু কি নিয়েছি জানো ? মদ, মাংস, মাছ সব ছেড়েছি। বড়লোকের সেই মেয়েটির বার বার হাতছানিতেও আর কখনও ফিরে যাইনি শহরে। স্থির করেছি আমরণ অবিবাহিতই থাকব।

'থুবই কঠিন দণ্ড তুমি মাথা পেতে নিয়েছ ভাই।' সহামুভূতি ফুটে উঠল আনন্দের স্বরে।

এখন চৈতক্স দয়। করে আমাকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন কিনা তিনিই জ্ঞানেন। এরপর বেশ কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে বসে থাকল আফ্রিকান। চোখে তখনও জলের ধারা শুকোয় নি। মিনিট কয়েক এমনিভাবে থেকে হঠাৎ দৃষ্টি তুলে জ্বিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, পুরীতেই তো চৈতক্রের মৃত্যু হয়েছিল ?'

অকল্পিতপূর্ব এই প্রশ্নের আকস্মিকতায় বেশ চমকে উঠল আনন্দ। চমকানির বিহ্বলতাটুকু কেটে গেলে সে বলল—'মৃত্যু হয়েছিল কি না তা এখনই আমি বলতে পারব না ভাই। তবে পুরীর মাটিতেই যে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

চোখ মুছে রিচার্ড স পুনশ্চ প্রশ্ন করল—'তোমার কথার মানে তো পরিষ্কার হল না আমার কাছে! মৃত্যু আর জীবনাবসান কি আলাদা ?' এবার একটু না হেসে পারল না আনন্দ। বলল—আমিও তো ঐ একই প্রশ্নের সমাধান পাবার আশা নিয়ে পুরীতে এসেছি ভাই।

এর অর্থ কি ? বিশ্বিত প্রশ্ন আফ্রিকানের।

আনন্দ পাল্টা প্রশ্ন করল—পুরীতে আসার পর সমাধি দেখলে কার কার ?

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখেছি, বিজয়কুঞ গোস্বামীর সমাধি দেখেছি। দেখেছি কুলদা ব্রহ্মচারী, স্থাংটাবাবা আরও অনেকের।

একবারও কি মনে প্রশ্ন জাগেনি তোমার যে শ্রীচৈতন্মের সেবায় স্বয়ং উড়িয়ার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব গঙ্গপতি নিজের দেহ-মন-সহায়-সম্বল সমস্তই উজাড় করে দিতে সর্বদাই ব্যগ্র ছিলেন, সেই নূপতির নয়নমণি চৈতন্মের জন্ম প্রতাপরুদ্রদেব পুরীর কোথাও কোন সমাধি মন্দির নির্মাণ করান নি কেন ?

'আমিও ঠিক এই প্রশ্নই করেছি এখানকার অনেক পণ্ডিত মোহান্তের কাছে। কিন্তু তারা সকলেই আমার প্রশ্ন শুনে চটে গেলেন। বললেন, চৈতক্তদেব স্বয়ং ভগবান ছিলেন। তাঁর জীবনের আবার আরম্ভ আর শেষ আছে নাকি ? তখন আমি বললাম— ভগবান তো তিনি তাঁর হৃদয়বস্তায় অস্তর-সন্তায়। কিন্তু তাঁর বাইরের সন্তা যে দেহ, তার তো আরম্ভের দৃশ্য ইতিহাসে পাচ্ছি আমরা—তাঁর জন্মলগ্নের সেই অপূর্ব বর্ণনা! তবে তাঁর বহিস্প্তা অর্থাং তাঁর পঞ্চভূতে তৈরী শরীরের শেষ মৃহুর্তের ইতিহাস্ট্রকৃই বা আমরা জানতে পারব না কেন ?

রিচার্ডসের মুখে এই যুক্তিবাদী কথাগুলি শুনে বিশ্বয়ে পুলকে অভিভূত হয়ে পড়ল আনন্দ। উৎস্কুক কণ্ঠে সে জানতে চাইল আফ্রিকানের ঐ যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন শুনে—পণ্ডিত মোহাস্তবর্গ কী জবাব দিলেন ?

রিচার্ডস জানাল—তাঁরা ঘৃণায় আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেউ। কেউ বা বাঁকা গোঁটে টিট্কারী কাট্লেন—নিগ্রো কি খাঁটি কখনও বৈষ্ণব হতে পারে? আবার একজন একাস্তে টেনে নিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন—বিদেশ থেকে এসেছ, যা দেখছ দেখে যাও, যা শুনছ শুনে যাও। মহাপ্রভুর মৃত্যু হয়েছিল কি অন্য কিছু হয়েছিল তা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার চেষ্টা করলে তোমাকে সি-আই-এর চর বলে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হবে এদেশ থেকে, বুঝলে?

কী হাদয়হীন ব্যবহার এই চৈতক্ত চরণে সমর্পিত প্রাণ কৃষ্ণাক্ষ
যুবকের প্রতি! তার একমাত্র অপরাধ—সে খুঁজে বেড়িয়েছে
শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্তদেবের সমাধিটা। জানতে চেয়েছে—সেই সর্বত্যাগী
সন্ম্যাসীশ্রেষ্ঠের পঞ্চভূতে গড়া পুণ্যশরীরটা কোখায় রাখা হয়েছে
কীভাবে।

সারা চোখম্থে অন্তৃত এক কাঠিন্য এসে গিয়েছিল আনন্দের।
কিন্তু সে কেবল মৃহূর্তের জন্মেই। পরম বৈষ্ণব এই সর্বমতসহিষ্ণু
যুবকটির অনুতপ্ত স্বর ও সহজ সাবলীল মুখের ভাবের সামনে
দাড়িয়ে মনের সমস্ত কোভ, সমস্ত কুলতা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে
গেল যেন তার। সে বলল—'একরাশ কিম্বদন্তী আর তৈরী করা
কাহিনীর বেড়াজালের মধ্য থেকে চৈতন্তের মহাপ্রয়াণের সত্যসমৃদ্ধ
ঘটনা-চিত্রটি এবার আমি টেনে বের করবই, যেমন করে
হোক।'

কিম্বদস্তী আছে বুঝি অনেকগুলি—গৌরাঙ্গদেবের মৃত্যুকে ভিত্তি করে !

আছে বৈকি! যে চৈতন্তের জন্তে তৃমি তাঁর জীবনান্তের চারশো চ্য়াল্লিশ বছর পরেও আজ ছুটে এসেছ সুদ্র আজিকা থেকে ভারতে, সেই সবার প্রাণের গৌরের দেহ যখন খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও তাঁর দেহরকার পরে, তখনই একের পর এক কিম্বদস্ভীর জন্ম হতে লাগল এক এক জন গৌরাঙ্গ ভক্ত কবি বা লেখকের লেখনীর স্থৃতিকাগারে। একটি মাত্র মহাপুরুষের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এতগুলি আখ্যায়িকা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে রচিত হয়েছে বলে তো আমার জানা নেই।

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল শাশানের দিক থেকে সহাস্তা বদনে সক্তা সোমনাথবাব এগিয়ে আসছেন এই তুই আলাপচারী যুবকের দিকে। নমস্কার বিনিময়ের পরে আনন্দ যখন পরিচয় করিয়ে দিল পিতাপুত্রীর সঙ্গে রিচার্ডস প্রভুর, তখন সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার সাড়ে ছফুটি পেশী দৃঢ় আফ্রিকানের পানে তাকিয়ে নিয়ে বিরক্ষা সপ্রভিত স্বরে শুধাল—'ইনি বুঝি বৈঞ্চব ?'

আনন্দ জানাল—কেবল বৈষ্ণব বললে খুব সামান্তই বলা হবে এর সম্বন্ধে। গীতা, শ্রীচৈতন্তভাগবত এর কণ্ঠবাসী, উচ্চারণে জড়তা থাকলেও বাংলা বলতে পারে ও প্রায় আমাদেরই মত।

ভাই নাকি? তবে তো ভালই হল, বাংলাতেই কথা বলা যাবে ওঁর সঙ্গে। বিরন্ধার কথায় মৃত্ মৃত্ হাসতে লাগল তরুণ আফ্রিকান।

ডঃ চট্টোপাধ্যায় জানালেন—ওঁরা আশ্রমেই গিয়েছিলেন আনন্দের সন্ধানে। সেখানে স্বামিজী বলে দিয়েছেন তাঁদের সমুদ্রের তীরটা দেখতে—যদি পাওয়া যায় আনন্দকে। তাই তাঁরা এদিকে এসেছেন। শেষে জানতে চাইলেন—গত সাত দিনে আনন্দের অনুসন্ধানের কাক্ত কতদুর এগুল।

আনন্দ বলল—সাত দিনে সে পড়ে ফেলেছে অনেকগুলি গ্রন্থ, দেখা করেছে এ-ব্যাপারে উৎসাহী পুরীর বেশ কয়েকজন বিদশ্ধ মানুবের সঙ্গে। অবসর প্রাপ্ত জজ্ঞ শ্রীকালিদাস লাহিড়ী মশায় তাকে বই দিয়েছেন বেশ কিছু, বই দিয়েছেন ডঃ বসন্ত কুমার নন্দ, শ্রীরবীন্দ্র কুমার দাস, অরবিন্দধামের প্রিন্দিপ্যাল শ্রীপৃর্ণচন্দ্র মহাপাত্র, সাহিত্যিক শ্রীবীরকিশোর বারিক, পুরুষোত্তম মঠের

তুর্যাশ্রমী মহারাজ, সারস্বত গৌড়ীয় আশ্রমের শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন সাগর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী শ্রীযোগেশ বিশ্বাস। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, এমার মঠ পরিচালিত রঘুনন্দন লাইব্রেরী, নলিনী গজপতি লাইব্রেরী—এইসব পাঠাগার থেকেও সাহায্য পাচ্ছে সে যথেষ্ট।

'কিছু পাওয়া গেল কি এত বই ঘেঁটে ?' আনন্দের পাশে বালির ওপর বসে পড়ে বিরজা জিজ্ঞেস করল।

পাওয়া যা যাচ্ছে তা তো ore ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যের সঙ্গে পাঁচমিশুলী ধাতুর অ্যাম্যালগ্যাম্। এরই ভেতর থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বের করে আনতে হবে আসল সভাটাকে।

তা কি সম্ভব হবে ভাবছ ? সোমনাথ শুধালেন।

'চেষ্টা তো করে চলেছি, দেখি কী হয়। তবে একটা খ্ব আশার কথা কি জানেন? উড়িয়ার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত্ত ঐতিহাসিক ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব সম্নেহে আমাকে এব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন পত্র লিখে। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের ওপর কেন্দ্রাপাড়া কলেজের অধ্যাপক দীপক মিশ্রের লেখা একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠিয়ে দিয়ে অশেষ সহায়তা করেছেন তিনি আমার।

'কি লিখেছেন ডঃ মিশ্র ঐ মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে ?' প্রশ্ন করলেন সোমনাথ।

একে একে সব জানতে পারবেন। আজই আমাকে সব বলতে বলবেন না দয়া করে। এখনও আমার কালেক্শনই চলছে। এরই মধ্যে ডঃ রমেশ মজুমদার, ডঃ স্থকুমার সেন, চৈতক্সরিসার্চ ইন্ষ্টিটিউটের শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণও চিঠি লিখে তাঁদের স্থচিস্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

'বাঃ মাত্র সাত দিনে তুমি তো অনেকটাই এগিয়েছ তাহলে,

কি বল ? আনন্দ হাসল একটু। বলল—এগুবার চেষ্টা করছি, এইটুকুই বলতে পারি কেবল।'

এতক্ষণ নীরবেই বসেছিল রিচার্ডস্। এবার সে জিজ্ঞেস করল—কিংবদন্তী অনেক আছে বলছিলে তুমি একট্ আগে। তা সে সমস্ত কিংবদন্তী থেকে তোমার ধারণাটা কি জন্মাল—সেটা শুনতে কিন্তু ভারী ইচ্ছা হচ্ছে।

'রোমা রোলাঁ তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে লিখেছেন – মহাপ্রভু মারা গেছেন এপিলেপ্ সিতে। এইরকম একটা সিদ্ধান্তে তিনি পৌছছিলেন মনে হয় এই কারণে যে মহাপ্রভু তার জীবদ্দশার শেষের দিকে কেবলই মুখ ঘষতেন কাশীমিশ্রভবনের গন্তীরার ভিতে; কলে প্রায়ই রক্তাক্ত হয়ে যেত তার অনিন্দ্য স্থানর মুখাবরব। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে উদ্মাদাবস্থায় ঐ যে ঘন ঘন মহাভাবাক্রান্ত হয়ে তাঁর সংজ্ঞা লোপ—ঐটাকেই বোধকরি রোমা রোলাঁ। মৃগীরোগের লক্ষণ বলে ভেবেছিলেন। অথচ বর্তমান গন্তীরার অক্ততম পুরোধা পশুত হেমাঙ্গ প্রসাদ শান্ত্রী ভাগবতভূষণের রচিত গন্তীরামাহাত্ম্য গ্রন্থে আছে স্বরূপ দামোদর স্বয়ং প্রায়ই দেখতে পেতেন গন্তীরার মেঝেতে চৈতক্য তাঁর নয়নাশ্রু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ অন্ধিত করে তারই ওপরে নিজের মুখ ঘষছেন উদ্মন্তের মত (শ্রীশ্রীগন্তীরা মাহাত্ম্য পৃঃ ২৩)। মৃগীরোগী তো ঝটুকা অজ্ঞান হয়ে পড়ে হাত্ত পা ছুঁড়তে থাকে, থিচুনি আসে তার সর্বাঙ্গে। সে কি কৃষ্ণের ছবি এঁকে তাতে কেবল মুখ ঘর্ষণ করে কখনও ?

মুহূর্তের জন্ম থামল আনন্দ। তারপর আবার আরম্ভ করল—চৈতন্ম চরিতামতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর সমুদ্রে নিমগ্ন হওয়ার ইঙ্গিত মাত্র দিয়েছেন। এ গ্রন্থে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার একেবারেই স্পষ্ট নন। বরঞ্চ কবিরাজ্ঞ গোস্বামীর উল্ভিপড়ে এটাই মনে হয় বার বার; ওঁর যেন আরও অনেক কিছু বলার ছিল জ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের দেহাবসান সম্বন্ধে। উনি বলেছেন—

শেষ লীলার স্ত্রগণ, কৈলুঁ কিছু বিবরণ, ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়॥

কিন্তু হায়, বিস্তারিত বর্ণনা আর তিনি দিতে পারেন নি কখনই।

সোমনাথবাবু বললেন—লোচন দাসের শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল পড়েছ ? তিনি কিন্তু লিখেছেন—

চৈতক্যদেব লীন হয়ে গেলেন গুণ্ডিচা বাড়ীতে জগন্নাথ দেবের মধ্যে।

লোচন দাস বলেছেন-

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগর্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

বাববা! আপনার যে সব কণ্ঠন্থ হয়ে গেছে দেখছি এরই
মধ্যে। বিরক্ষার স্থাতি। আনন্দ কিন্তু চেয়েও দেখল না একবার
বিরক্ষার দিকে। সে সোমনাথবাবুর মুখের ওপর চোখ রেখেই
বলে যেতে লাগল—কেবল লোচন দাস একথা বলেন নি।
বলেছেন প্রতাপক্ষদ্রের সমসাময়িক উৎকলীয় কবি অচ্যুতানন্দ
দাস। এবং তাঁর পরবর্তী দিবাকর দাসও। তাঁরাও বলেছেন ঐ
জগবন্ধুর শ্রীমূর্ভিতে লীন হয়ে যাবারই কথা। দিবাকর দাসের
রচনায় আছে—

এমস্ত ভাবি শ্রীচৈতগ্য। শ্রীব্দগরাধ অঙ্গে লীন।

( জগন্নাথ চরিতামৃত ২৪৭ )

আর অচ্যুতানন্দ বলেছেন শৃষ্ণ সংহিতায়,
কলারে কলা মিশিলা নোহিলা
সে বারি।

অর্থাৎ জগন্নাথের কাল অঙ্গে কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতগ্য মিশে গেলেন, তাঁর চিহ্ন পর্যন্ত রইল না আর কোখাও। কিন্তু এও কি সম্ভব ? আপনি দেদিন ট্রেনে যে কথা বলছিলেন ডঃ চ্যাটার্জী। স্পিরিট মিশে যেতে পারে স্পিরিটের সঙ্গে; কিন্তু ম্যাটার হঠাৎ মিলিয়ে যাবে মূর্তির মধ্যে—এ কেমন করে বিশ্বাস্থ হতে পারে? দেহটা তো ম্যাটার ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু এখানে একটা কথা বলার আছে আমার। বিরক্ষা বাধা দিয়ে উঠল, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে আক্ষেপোক্তি করেছিলেন—'আমার সর্বভূত মহেশ্বর পরমতক্ষ অবগত হতে না পেরে মূঢ়গণ আমাকে নর-দেহধারী বলে অবজ্ঞা করে।' (৯।১১)। এমনও তো হতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্সকেও আপনারা ঠিক ব্ঝে উঠতে না পেরে তাঁকে সাধারণ এক মনুষ্যদেহী বলে ভূল করে অকারণেই তাঁর লীন হয়ে যাওয়ার বৃত্তাস্ততে সংশয় প্রকাশ করছেন।

পিতা এবার জবাব দিলেন কন্সার কথায়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত যে একজন দিব্যগুণধর পরম পুরুষ ছিলেন, সেকথা ইতিহাসও তো অম্বীকার করছে না। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তেরও যাঁরা আরাধ্য ছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাম তাঁদেরও দেহত্যাগের কাহিনীত আমরা জানতে পাই মহাভারত আর রামায়ণ পাঠ করে।

ততঃ শরীরে রামস্থ বাস্থদেবস্থ চোত্তয়ো:। আনিয় দাহয়ামান পুরুষৈ রাপ্তকারিভি:॥ ৩১

( মহাভারত মুষলি পর্ব )

( অর্থাৎ, অর্জুন বৃষ্টি বংশের বন্ধু-পরিজনদের নিয়ে সমূহভাবে উদক ক্রিয়া করলেন। কুলস্ত্রীদের নিয়ে প্রেতকৃত্য করলেন। কেবল তাই নয়, রাম কৃষ্ণের শরীরাংশ অধেষণ করে আপ্রক্রিয়াতে বিনিয়োগ করলেন বা দাহ করলেন।)

কেন চৈতন্মের দেহত্যাগের কথা তবে জ্ঞানান হয় নি আমাদের কোন প্রামাণ্য বিশ্বাস্থ প্রন্থে সঠিক ভাবে ? বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, মহাবীর, নানক, যীশু, হন্ধরত মহম্মদ—এঁদের স্বার জীবনের শেষ মূহুর্তের কথা লিগিবদ্ধ দেখতে পাই বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকে।
দেখতে পাই তাঁদের সকলের দান বা সমাধি। তবে কেন কেবল
চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণ বা দেহের কথা জানতে চাওয়াটাও একটা
অপরাধ বলে বিবেচিত হবে আজও তাঁর অন্তর্ধানের এই স্থানীর্ঘ
চারশ চুয়াল্লিশ বছর পরেও? আনন্দ তার পূর্ব কথার রেশ
ধরে বলতে শুরু করল পুন্র্বার। কেবল একজন মাত্র কবি
চৈতন্যের মৃত্যু এবং মৃতদেহ সম্বন্ধে আমাদের শুনিয়ে গেছেন কিছুটা
বিবরণ যা কিছুটা বাস্তব সম্মত। জয়ানন্দের পিতৃদন্ত নাম ছিল
শুইয়া। জয়ানন্দ নামটি গৌরাজের দেওয়া।

তবে তিনি তো চৈতন্যের কন্টেম্পোরারি ছিলেন—রিচার্ডস বলল।

হাঁ। তিনি তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের উত্তর খণ্ডে বলেছেন—

------রথ বিজয়া নাচিতে।

ইটাল বাজিল বাম পায়ে আচম্বিতে॥

------চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।

সেই লক্ষ্যে তোটায় শয়ন অবশেষে॥

মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।

চৈতন্য বৈকুষ্ঠ গেলা জমুদ্বীপ ছাড়ি॥

( ৈচতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ উত্তর খণ্ড পৃষ্ঠা ১৫০ )
এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে রথযাত্রার সময় নাচতে নাচতে ইটের
আঘাতে জখম হয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গের বাম পা'টা। এই ক্ষতস্থান
বিষিয়ে উঠে ভয়ানক য়য়ৢণা আরম্ভ হল মন্ত্রী তিথিতে। তখন
জ্বরের ঘারে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি তোটা গোপীনাথে।
সেইখানেই শায়িত অবস্থায় চৈতন্যদেব চলে গেলেন বৈকুঠে। তাঁর
মায়া শরীর পড়ে রইল সেই তোটাতেই। মুভরাং শ্রীচৈতন্য যে
লীন হননি জগল্লাথের মধ্যে, তাঁর যে সেপ্টিক্ ফিভারে বা ধনুস্কল্পার
জাতীয় রোগে য়ভ্যু হয়েছিল এবং মৃত্যুর পরও তাঁর মরদেহ যে

পড়েছিল তোটা গোপীনাথেই সেটুকু স্পষ্ট ভাবেই এবং তখনকার দিনেও বেশ সাহসিকতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন কবি জয়ানন্দ—একথা মেনে নিতেই হবে। কিন্তু তিনি বলেন নি যে পরে সেই মৃতদেহের কি হল। সেটি কি দাহ করা হল না সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হল নাকি সমাধিস্থ করা হল।

রিচার্ড মন দিয়ে আনন্দের প্রতিটি কথা গুনছিল উৎস্থক ছই চোখ মেলে। এবার সে প্রশ্ন করল—তবে কি তুমি জয়ানন্দর বর্ণনাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছ ?

গ্রহণ বা বর্জন আমি কোনটাই করিনি এখনও। আমি একটু আগেই ডঃ চ্যাটার্জীকে বলেছি, এখন চলছে শুধু আহরণ। কোনটা গ্রহণীয় কোনটা বর্জনীয়, তার বিচার হবে আরও পরে এখন নয়।

## ॥ ভিল ॥

পুরীর স্থাসিদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম বাসন ব্যবসায়ী দেবেন্দ্র মহান্তি বয়সে য়্বা হলেও কৃষ্ণভক্তি ও সেবাপরায়ণতার জন্য তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়। ছ্র্পওয়ালা ধর্মশালার বিপরীত দিকে গ্র্যাণ্ডরোডের ওপরে বিরাট দোকান। বাসস্থান গুণ্ডিচা বাড়ীর ঠিক সামনেই। প্রভাতে দিনের কাজ আরম্ভ করার আগে নয়পদে কেবলমাত্র একটি গরদবস্ত্র পরিধান করে যান বড়দেউলে শ্রীজগল্লাথ দর্শনে। স্থা, স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মন্দির থেকে পাওয়া চন্দনের কোঁটা কপালে তাঁর জলজল করে সারাদিন। হরিদাস মঠ, গন্ধীরা প্রভৃতি স্থানে তাঁর প্রভাব যথেষ্ট। সেই দেবেন্দ্রবার্ই পরিচয় করিয়ে দিলেন আনন্দকে রাধাকান্ত মঠের অন্যতম প্রধান সর্বজন শ্রন্ডের পণ্ডিত শ্রীহেমাঙ্গ প্রসাদ দাস শাস্ত্রী ভাগবতভ্যণের সঙ্গেন। মেদবহুল দেহেও লাবণ্য আজও রয়েছে তাঁর অশীতিপর বয়সে। সন্থান্ত হাবভাব কথাবার্তা।

দেবেন্দ্রবার্ পরিচয়টুকু করিয়ে দিয়েই স্কুটারে চেপে চলে গেলেন ডেলাং-এ তাঁর ব্যবসার কাজে।

রাধাকান্ত মঠগৃহের একপ্রান্তে দোতলার কোণের ঘরে হেমাঙ্গ পণ্ডিতের আবাস। খাটের ওপর অর্ধশায়িত অবস্থায় অদূরে চেয়ারে বসা আনন্দের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন পূজাপাদ পণ্ডিত মহোদয়। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—গন্ডীরার ইতিহাস জানা আছে ?

•

বিনম্রভাবে উত্তর দিল আনন্দ—যা জানি তা কিছুই নয়। আপনার মুখ থেকে কিছু শুনবার ইচ্ছাতেই আসা।

এই রাধাকান্ত মঠিট আসলে ছিল গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের রাজ পুরোহিত কাশী মিশ্রের বাসভবন। এই যেখানে আমি আজ শুয়ে আছি হয়ত সেখানেই কাশী মিশ্রও শয়ন করে গেছেন স্ফুর্র অতীতে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন রাজ পুরোহিতকে গিয়ে জানালেন যে রাজা নিজে পরামর্শ দিয়েছেন চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষে নীলাচলে ফিরে এলে তাঁকে কাশী মিশ্রের ভবনে থাকবার ব্যবস্থা করতে। তখন উৎফুল্ল হয়ে মিশ্র বলেছিলেন—

.....আমি বড় ভাগ্যবান।

মোর গৃহে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥
তারপর যেদিন মহাপ্রভু সত্যিই এলেন, সেদিন—
কাশী মিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিতে আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥

ভেবে দেখ তাহলে এবার, যে কাশী মিশ্রের পদসেবা গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং নিত্য এসে করতেন, সেই কাশী মিশ্র সেদিন লুটিয়ে পড়ল দিব্য-কান্তি দিব্য-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মে। কী অপূর্ব সে দৃশ্য! বলতে বলতে বেশ কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন পণ্ডিত। খাট থেকে নেমে ইসারায় আনন্দকে সঙ্গে আসতে বলে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন গন্তীরা গৃহটির সামনে। অখণ্ড নাম সংকীর্তন চলছিল একাধারে। উনি দেখালেন—চৈতন্যব্যবহৃত কমণ্ডলু, কন্থা এবং খড়ম জোড়া। বললেন—এই যে কাষ্ঠ পাছ্কা দেখছ, এ ছটি পাঠিয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপ থেকে। ভক্তবংসল গৌরহরি শ্রীজগদানন্দের অনুরোধে পদসংলগ্ন করেছিলেন এই পাছ্কাকে প্রণাম কর। আনন্দ মন্ত্র-মুধ্বের ন্যায় মাথা ঠেকাল এ পাছ্কাকে প্রণাম কর। আনন্দ মন্ত্র-মুধ্বের ন্যায় মাথা ঠেকাল এ পাছ্কায়ে।

এরপর কাঁচের বাক্সে রক্ষিত কস্থাটি দেখালেন হেমাঙ্গ পণ্ডিত। বললেন-—এই কাঁথাটি শচীদেবী নিজের হাতে নতুন বস্ত্রে তৈরী করে পাঠিয়েছিলেন। এ কাঁথাটি চৈতন্য আশীর্বাদধন্য শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী স্যত্নে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে দর্শনার্থীদের লোলুপতা ও ব্যাকুলতায় সেই মস্ত লম্বাচওড়া কাঁথা দিন দিনই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। শেষে যখন শ্রীগোপালগুরুর অধঃস্তন চতুর্দশ আচার্যপাদের সময় দেখা গেল সেই কাঁথার আকার দাঁড়িয়েছে মাত্র একহাত প্রমাণ, তখন নিরুপায় হয়ে এই অমূল্য সম্পদের অবশেষ্টুকু রক্ষা করার চেপ্তায় এটিকে কাঁচের বাক্সে আশ্রয় দেওয়া হল। একটু থেমে কমণ্ডলুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে পুনশ্চ জানালেন পণ্ডিত মহোদয়—এই করোয়া বা কমণ্ডলু পণ্ডিত জগদানন্দই এনে দিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে ব্রজ্ঞমণ্ডল থেকে। এই তিনটি পরম ধনকেই নিত্য আমি প্রণাম করি।

আনন্দ মাঝের ছোট কক্ষথানি দেখিয়ে জিজ্ঞেদ করল—আর, এ তো সেই ঘর—যেথানে জীবনের শ্বেষ দিন পর্যস্ত কাটিয়ে গেছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভূ ?

ভূঁা। একেই সকলে বলে গম্ভীরা। উৎকল সাহিত্যে গম্ভীরি শব্দের অর্থ — নির্জন ক্ষুদ্র গৃহ। মিশ্র ভবনের এই গবাক্ষহীন প্রায়ান্ধকার কক্ষথানিই মহাপ্রভু স্বয়ং বেছে নিয়েছিলেন নিজের
থাকার জন্মে। সন্ন্যাস জীবনের কুদ্রুসাধনার কত বড় দৃষ্টাস্ত একটি
এটা। উৎকলাধিপতি প্রতাপক্ষদ্র সদাসর্বদা বাঁর পদরজ নিতে ব্যাকুল,
রায় রামানন্দের মত প্রতাপান্থিত শাসনকর্তা বাঁর চরণাশ্রায় পেয়ে
কৃত-কৃতার্থ—তিনি নিজে কিন্তু পড়ে থাকতেন এই অন্ধকার
গম্ভীরার মেঝেতেই। বক্রেশ্বর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর, রঘুনাথ
গোস্বামী, গোবিন্দ এরা স্বাই ছিলেন মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার
অক্তরঙ্গ পার্ষদ। এই ছোট্ট ঘরখানির মধ্যেই—

শ্রীরাধিকার চেষ্টা থৈছে উদ্ধবদর্শনে। এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥ নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥

এরপর যখন শুরু হল শ্রীচৈতম্মের মেঝেতে প্রচণ্ড ভাবে মাথা-মুখ ঘর্ষণ, তখন ভীত সন্ত্রস্ত স্বরূপ, গোবিন্দ আহার: নিজা পর্যস্ত ভুলে গেলেন নিজেদের। গোবিন্দ বললেন—

> গন্তীরা ভিতরে রাত্রে নিজা নাহি লব। ভিতে মুখ শির ঘষি ক্ষত হয় সব॥

ওদিকে, রাত্রির নিস্তরতা বিদীর্ণ করে রক্তলিপ্ত কপাল আর ঠোঁট নিয়ে প্রেমে পাগল প্রভূ আমাদের তখন গম্ভীরার মধ্যে গেয়ে চলেছেন—

> হা হা কৃষ্ণ ! প্রাণধন! হা হা পদ্মলোচন, হা হা দিব্য সদ্গুণ সাগর!

হা হা শ্রামস্থন্দর হা হা পীতাথর ধর !

হা হা রাসবিলাসী নাগর ! কাঁহা গেলে তোমা পাই কহ তুমি তাঁহা যাই !

গলিত কাঞ্চন দেহ বর্ণের সঙ্গে আশ্রু আর রক্তের ধারা মিশে একাকার হয়ে গেছে গৌরাঙ্গ স্থুন্দরের তবু ব্যাকৃল কণ্ঠে বিলাপ থামেনা তাঁর—

কাঁহা গেলে তোমা পাই, কহ তুমি তাঁহা যাই।
সে কি মর্মস্তদ হৃদয়বিদারী দৃশ্য! কথাগুলির শেষের দিকে হেমাঙ্গ পণ্ডিতের গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল বার বার। মস্ত তুই আঁখির কোল বেয়ে নামল নিঃশব্দ ভক্তি অশুর অবিরাম স্রোত।

কিন্তু ঠিক এই রকম একটা সকরুণ মুহূর্তে, সহসা হাসি এসে গেল আনন্দের। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার—মহাপ্রভুর এই স্বর্গায় কৃষ্ণবিরহোচ্ছাসকেই ফরাসী দার্শনিক রোমা রোলাঁ কিনা ভেবেছিলেন মৃগী রোগীর হাত-পা ছোঁড়া বলে!

দোতলায় নিজের কক্ষে হেমাঙ্গ পণ্ডিত যখন আনন্দকে নিয়ে আবার ফিরে গেলেন তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। চারটের সময় পণ্ডিত মহোদয় যান সত্যানন্দ আশ্রমে ভাগবত পাঠ করতেরোজ। একথা পূর্বাক্তেই দেবেন্দ্র মহান্তি শুনিয়ে রেখেছিলেন আনন্দকে। কিন্তু হেমাঙ্গের দিক থেকে কোনো তাড়াহুড়োর চিহ্ন পর্যন্ত না দেখতে পেয়ে সে একটু আশ্চর্যই বোধ করল। পণ্ডিত পুনরায় তাঁর শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে শুধালেন—'এখন বল চৈতক্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধনি সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কি রকম ?'

আনন্দ সবিনয়ে জ্ঞাপন করল—আজ্ঞে আমার নিজস্ব কোন ধারণাই এখন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। তাই আপনার কাছে এসেছিলাম এ বিষয়ে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনবার আশায়। আছো, পঞ্চভূতে তৈরী মনুগুদেহ কি কখনও জগন্নাথ মূর্ত্তির মধ্যে লীন হয়ে যেতে পারে ?

শ্বিতহাস্থে উত্তর দিলেন হেমাঙ্গ-পারে না এমনটিই বা তৃমি বলবে কেমন করে? সিদ্ধ পুরুষ যাঁরা তাঁদের মত হচ্ছে —দেহ সিদ্ধ বা শুদ্ধ যদি হয়, তাহলে সে-দেহ কখনই কালের গ্রাসে পতিত হতে পারে না। জরা আর মৃত্যু থেকে দেহকে মুক্ত করাই যে দেহ-সিদ্ধির তাৎপর্য। অবশ্য অতি অল্প মানুষই দেহসিদ্ধি লাভ করতে পারে।

'এমন সিদ্ধদেহ পুরুষকে কখনও কি দেখেছেন ?' আনন্দ শুধাল।

দেখি নি। তবে বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থে পড়েছি ওঁদের কথা। গোরক্ষনাথ, জলদ্ধরনাথ সিদ্ধ দেহ লাভ করেছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্যে চুরাশী জন সিদ্ধাচার্যের বিবরণ আছে। এই সিদ্ধাচার্যদের নাম ভারতীয় গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে। হঠযোগীরা বায়ু ও বিন্দু জয় করে দেহ সিদ্ধ হন। রসায়ন, বিদরা পারদকে আঠারো সংস্কার দ্বারা শোধিত করে তার দৈহিক প্রয়োগ দ্বারা দেহ-সিদ্ধি লাভ করে থাকেন। সহজ পন্থীগণ ভাবসাধনা দিয়ে, মন্ত্রসাধকগণ মন্ত্রবীর্য্য দিয়ে, বাউলগণ চন্দ্রসাধনা দিয়ে সিদ্ধদেহ লাভ করার চেষ্টা করেন। গোপীচাঁদ, ময়নামতী প্রভৃতির কাহিনী দেহসিদ্ধিরই প্রসঙ্গে। এ কাহিনী প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চমংকার ভাবে লিখিত আছে।

'আপনি চৈতন্যদেবের দেহ সম্বন্ধে তো কিছু বললেন না !'
এবার যেন হেমাঙ্গ পণ্ডিতের কণ্ঠস্বরকে জলদনিনাদের মত শোনাল অনেকটা।

অশীতিপর বৃদ্ধের ছই নয়নের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা আর প্রত্যয়ের বৈষত-মূর্চ্ছনা স্থাপপ্রভাবে ফুটে উঠতে চাইছে যেন নিদারুণ আবেগে। তিনি বললেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের দেহের চিন্তা তো আমি করি না ভাই। তাঁর ভাব, তাঁর প্রেম, তাঁর সমদর্শিতাকেই কেবল আরাধ্য বলে গ্রহণ করেছি জীবনে। এইগুলিই তো অবিনশ্বর! নশ্বর দেহ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি আছে বল! মুহুর্তের নীরবতার মধ্যে আন্তে আন্তে শয্যার ওপর সোজা হয়ে বসলেন ভাগবতভূষণ হেমাঙ্গ। তারপর পূর্বের জলদগন্তীর স্বরেই আবার বললেন—

অজাতো জাতবদ্ বিশ্বরমূতো মৃতবত্তথা।
মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ॥
ভগবান বিষ্ণু অজ্ঞান ব্যক্তিগণের অজ্ঞানতা মোচনের নিমিত্ত মায়া
বলে অজ্ঞাত হয়েও জাত জীবের স্থায় এবং অমৃত হয়েও মৃত জীবেরু
স্থায় আচরণ প্রদর্শন করেন।

## ॥ চার ॥

গম্ভীরা থেকে অন্যরকম একটা মন নিয়ে আনন্দ ফিরে এলো আশ্রমে। প্রজ্ঞাপ্রবীণ হেমাঙ্গের শেষের কথাগুলি তখনও তার মস্তিক্ষের কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত হয়ে উঠছিল উদাত্ত বাঞ্জনায়।

কিন্তু নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যার ধাকায় নিমেষে গুঁড়িয়ে ধূলিতে পরিণত হল মুহূর্তকাল পূর্বকার তার সেই শাস্ত উদাস ভাবটা। দরজার তালা খোলার শব্দ পেয়েই বোধ হয় পাশের ঘরবাসিনী আশালতাদেবী তাড়াতাড়ি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটা আঁটা খাম তুলে দিলেন আনন্দের হাতে। বললেন—এক বৈষ্ণবী এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে তোমাকে। বড় ভাল মেয়েটা। যেমন রূপ তেমনি কথাবার্তা। তা বাবা এত অল্প বয়সেই মেয়েটা ভেক নিয়েছে কেনবল তো ? বালবিধবা বৃথি ? আহা!

খামটার ওপরকার পরিচ্ছন্ন ইংরাজী হস্তাক্ষরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হতভম্বের মত আনন্দ কথা বলল—বৈষ্ণবী ? আমি তো কোন বৈষ্ণবীকে চিনি-না মাসিমা!

'চেনো না ? সে কি বাবা ? সেই যে রসকলি আঁকা, একটু লালচে চুল !

কই! সেরকম কোন মেয়ের সঙ্গে তো আমার আলাপ হয়নি এখানে এসে।

'त्र कि कथा? जा छाथ ना—शास्त्र मर्सा कि निर्थिष्ट।'

খাম ছিঁ ড়ে পত্র বের করে পড়ে আনন্দ আরও বেশি অবাক না হয়ে পারল না। গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে লেখা আছে— তোমাকে আমার কিছু দেবার আছে। আজ রাত দশটার পর একা রওনা হবে সমুদ্রের তীর ধরে পশ্চিম মুখে। দন্ত ভিলার কাছে আমার লোক অপেক্ষা করবে। সেই নিয়ে আসবে তোমাকে আমার কাছে। যে তুরহ কাজে তুমি হাত দিয়েছ তাতে সাহসের খুবই প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস এ-বস্তুটি তোমার মধ্যে ষথেষ্টই আছে। অতএব নির্ভিয়ে চলে এস। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। ইতি। পত্রশেষে পত্র প্রেরকের নাম অনুপস্থিত।

আশালতা বিনা দ্বিধায় আনন্দের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আলোর কাছে গিয়ে সেটাকে পড়ে নিলেন আগে আগাগোড়া। তারপর বিশ্বিত শ্বরে জানতে চাইলেন—এর মানে ?

মানে তো আমিও কিছুই ব্ৰতে পারছি নে মাসিমা!
'যাবে নাকি রাত দশটায় ঐ বোষ্টমী ছুঁড়ীটার কাছে?'
একটু ইতস্ততঃ করে আনন্দ বলল—কে যে চিঠি লিখল, কেন
যে লিখল ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন এককালের রিভলভার নিয়ে বৃটিশ পুলিশের হাতে ধরাপড়া অনুশীলন সমিতির বিপ্লবকর্মী আশালতা—লিখবে আবার কে? নিশ্চয়ই ঐ রসকলি আঁকা আধ-ধুমড়ো মেয়েটাই লিখেছে। আর কেন লিখেছে? তাও বৃষছ না? লেখেনি তোমাকে আমার কিছু দেবার আছে? ফুলের মতন দেখতে যার মুখ সেই মেয়ের পেটে এত নোংরামি?

এই বলেই রাগে ছম্ ছম্ করে পা ফেলে মুহূর্তে অদৃশ্য হলেন বৃদ্ধা মহিলা।

রাত সাড়ে ন'টায় পেটে কোন রকমে ছটো কেলে নানা চিন্তায় মাথা ভারী করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল আনন্দ আশ্রম থেকে। সাগরের পাড় ধরে হাঁটা শুরু করল পশ্চিম দিকে।
বাঁ পাশে উদ্বেলিত তরঙ্গের একটানা প্রার্থনা সঙ্গীতের উচ্ছ্যুসন্ধনি
দক্ষিণে বালুবেলার ওপর ত্রয়োদশীর চাঁদের অবারিত জ্যোৎস্নার শাস্ত প্রগল্ভতা। ভারী অভুত লাগছিল আনন্দের এই নিশীপ অভিসারকে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে অতল সমুদ্রের ঐ হুরস্ত তরঙ্গমালা তাদের লক্ষ লক্ষ বাহু তুলে কি প্রার্থনা নিবেদন করে চলেছে শ্রীক্ষেত্রের পুরুষোত্তম ঐ জগন্নাথের কাছে। ওরাও বুঝি পৌছতে চায় জগন্নাথেরই রঙ্গবেদী মূলে তাঁর চরণ কমল স্পর্শাভিলাষী হয়ে! তাই কি এই উদগ্র ব্যাকুলতা?

'এই যে গোবৰ্জন গোঁসাই, আমি এখানে!'

মেয়েলি কঠের তীব্রতায় চমক ভাঙ্গলো আনন্দের। দূরে দৃষ্টি
পড়তেই দেখতে পেল ছিপছিপে গড়নের চূড়া করে বাঁধা চূল এক
তরুণী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তারই দিকে। কাছে আসতেই
ক্ষুক্তস্বরে আনন্দ বলে উঠল—আমার নাম তো গোবর্জন গোঁসাই
নয়।

'কিন্তু আমাদের প্রভূজী যে তোমাকে ঐ নামেই ডাকতে বলেছেন। তোমার আসল নাম তো আনন্দ বর্ধন। ঐ বর্ধনটাকে গোবর্ধনই যদি করে নিই আমরা তাতে গোঁসাই-এর এত গোসা কেন ?' বলে মূচকি হাসতে লাগলো মেয়েটা। একট্ পরে পুনশ্চ বলল—এসো আমার সঙ্গে। প্রভূজী দূরে ঐ পুটিয়াষ্টেট থেকে তৈরী করে দেওয়া ভজন কৃঠিতে তোমার জত্যে অপেকা করছেন।

'কে তোমার প্রভুজী ?'

একটু পরেই তো দেখতে পাবে। বলে মেয়েটি পথ দেখিয়ে হাঁটতে লাগল আগে আগে।

বালির ওপরেই কাঁটা গুলালতা ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে ।

শানিকটা ব্যবধানে পর পর অনেকগুলি ই টের ছোট ছোট স্থপের মত দেবতে পেয়ে আনন্দ প্রশ্ন করলো 'ওগুলো আবার কী ং'

'বৈষ্ণবদের সমাধি গো। কেন, ভূতের ভয় আছে বুঝি ?' বলেই বিল বিল করে হেসে উঠল বৈষ্ণবী।

আনন্দ ভাবল — এই মেয়েটিই কি তবে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল আশ্রমে !

পুঁটিরাস্টেটের এক ভদ্রলোকের টাকায় অনেক যথে বানান ভদ্ধন কৃঠি এখন ভাঙ্গা-পোড়ো একটা শেয়াল, সাপ আর সাঁজাখোরদের আড়ায় পরিণত হয়েছে। গোবর্ধন ঠাকুর! ভজন কুঠির ভূদিশা দেখলে তুঃখই হয়।

মেরেটার ব্যবহারে আন্তরিকতায় এবং গলার স্বরে মিপ্টতা আছে।
কিন্ত কোথায়, কার কাছে, কেনই বা যে ও নিয়ে যাচ্ছে তাকে—
একখাটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না আনন্দ।

অনভিকালের মধ্যেই তারা ত্বজনে গিয়ে উপস্থিত হল যেখানটায়, সেখানটায় বিরাট বিরাট গাছে এমনই ঢাকা পড়ে গেছে যে, দূর খেকে দেখে কারুর বুঝবার সাধ্য নাই যে ওখানে আবার ত্থানি ঘর সান বাঁধানো আঙ্গিনা, সিংহ-বসানো ফটক এবং স্থুন্দর ঘাট সিঁড়িতে সাজানো একটি ছোট পুকুরও রয়েছে।

পুকুরটার কাছাকাছি যেতেই আলখাল্লা পরিহিত এক শাশ্রুগুফ্ শোভিত পুরুষ ব্যস্তপদে অগ্রসর হলেন আনন্দের দিকে। মাথায় সাধুদের মত কান-ঢাকা টুপি। একটু যেন রুঢ় স্বরেই আনন্দ জিজ্ঞাসা করল—'কে আপনি ?'

'আমাকে এরা প্রভুজী বলে ডাকে।'

আমাকে আপনার কী প্রয়োজন ?

'ভোমাকে একটা জিনিস দেব বলে ডেকেছি।' এই বলে আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি ফাউণ্টেন পেন বের করে এনে সেটি ভূলে দিলেন আনন্দের হাতে।

এটা নিয়ে আমি কি করব ?

'তোমার থিসিস লিখবে। শ্রীচৈতক্ত মহাপ্রভুর অন্তর্ধান নিয়ে তুমি যে গবেষণা করছ তারই থিসিস।'

**এই कलम मिरा** ?

'Yes! এই কলম দিয়ে। জানো এই ফাউন্টেন পেনে কার স্পর্শ আছে ?'

বিহ্বলের মত প্রশ্ন করল আনন্দ—'কার ?'

'রায়বাহাছুর **থ**গেন্দ্রনাথ মিত্রের। Have you heard his name ?'

শুনেছি। কিন্তু ঝগেনবাবুর হাতের পেন আপনি আমাকে কেন—

আনন্দের কথা শেষ হবার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন প্রভুজী—কেন তোমার হাতে আমি দিচ্ছি আজ এই তো ? well, যে কাজ ডঃ দীনেশ সেন, রায়বাহাত্ত্র খগেন্দ্রনাথ মিত্র শেষ করে যেতে পারেন নি, সেই কাজ আমি শুরু করেছিলাম আজ থেকে ছ' বছর আগে। চৈত্ত্যদেবের সেই অমৃত্ময় দিব্য দেহখানির কী হয়েছিল শেষ পর্যন্ত ? কী পরিবেশে ঘনিয়ে এসেছিল তাঁর ইহকালের শেষ মুহুর্তি।

গত ছ' বছর ধরে আপনি এই বিষয়ের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন ?

'কেবল চালাচ্ছি না এগিয়েওছি অনেক দ্র।' সে সব তোমাকে উজাড় করে দেব বলেই তো এখানে ডেকে এনেছি আজ এমন জঙ্গলের মধ্যে এত রাতে। কিন্তু আমার প্রগ্রেসের কথা শোনার আগে এই কলমটি তুমি সশ্রদ্ধ চিত্তে মাথায় ছোঁয়াও। বালিগঞ্জের মহানির্বাণ রোড আর অশ্বিনী দত্ত রোডের সংযোগ স্থলে রায়সাহেব জিতেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে এক শ্রাদ্ধ বাসরে মাথুর গাইতে গিয়েছিলেন খগেনবাবু, সেখানেই তাঁকে দিয়ে ছুঁইয়ে নিয়েছিলাম

এই কলম। আজ সেই কলম তোমার হাতে দিতে পেরে আমি নিশ্চিম।

আনন্দ সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে উঠতে না পেরেও কেমন যেন এক অভূত অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে শ্রাদ্ধাবনত মস্তক ঠেকাল হাতের কলমটায়। আর সেই দৃশ্য দেখে পুলকাতিশযো, সজোরে জড়িয়ে ধরলেন প্রভূজী আনন্দকে নিজের সবল বাহুবেস্টনীর মধ্যে। তারপর বললেন—now, my boy, এখন তোমার দিক থেকে আর একটি কথাও নয়। এখন কেবল আমি বলে যাব ভূমি শুনবে। কতদিন আমি অপেক্ষা করেছি তোমার মত একটি শপথনিষ্ঠ যুবকের জন্মে যার কাছে আমার এতদিনের পরিশ্রমে পাওয়া সব মেটিরিয়াল আমি ভূলে দিয়ে যেতে পারব। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে নি। আজ তোমাকে পেয়েছি এই চন্দ্রালোকিত নিস্তর নিশীথ প্রহরে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন আনন্দ। তাই ঠিক এমন এক সময়ে কেবল আমাকেই কথা কইতে দিতে হবে তোমাকে। be patient, তোমার যদি কোন প্রশ্ন থাকে পরে তার জবাব আমি নিশ্চয় দেব। May I start now ?

সাগ্ৰহে আনন্দ বলল—'বলুন।'

প্রভূ তাঁর বাঁহাতে রাখা নস্থির ডিবা থেকে একটা বড় টিপ
তুলে নিয়ে এবার তাঁর ছই নাসিকারক্ত্রে প্রবেশ করিয়ে ধীরে
ধীরে বলতে শুরু করলেন—যে উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এবার পুরীতে
এসেছ, অনেক বছর আগে ঐ একই উদ্দেশ্যের ভাড়নায় ডঃ দীনেশ
চন্দ্র সেন এবং কীর্ত্তন-যাহ্বর রায়বাহাহ্বর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মশাইও
আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এই নীলাচলে। আলাদা আলাদা
ভাবে অনেক অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন তাঁরা। তাঁদের দৃষ্টিও
কেবল খুঁজে ফিরেছে ঐ একই প্রশ্ন তুলে—সে কোখায়, সে
কোথায় ? লক্ষ লক্ষ ভক্তবক্ষ মুহুর্তে উদ্বেল হয়ে উঠত যে দেহের

ভূবন মোহন রূপচ্ছটায়—সে দেহটা কোথায় গেল ? কোথায় শুইয়ে রাখা হ'ল সেই স্বর্ণবর্ণ অপাপবিদ্ধ দিব্য তমুকে ?

যদিও একটু আগেই প্রভূজী বলে দিয়েছিলেন এখন কেবল আমি বলে যাব ভূমি শুনবে, তবু আনন্দ কথা না বলে থাকভে পারল না। বলল—আজ গন্তীরায় হেমাঙ্গ পণ্ডিত যা বললেন তাতে তো মনে হয়—।

'ব্যস ব্যস, আর বলতে হবে না। Do not forget—
হেমাঙ্গ পণ্ডিত সারা জীবন চলে আসছেন ভক্তির পথ ধরে।
ভক্তের চোখে ভক্তির যিনি পাত্র তিনি শুধুই ভগবান, তার কম
বা বেশি আর কিছুই নন। তাই ভগবানের মৃত্যু হবে আর
দশজন মানুষের মত এটা ভক্তপ্রাণ মেনে না নিতে পারলেই যেন
খুশী হয়।

একথা আপনার ঠিকই বোধ হয়। তার কারণ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবও ভ্বনেশ্বর থেকে তাঁর পত্রে আমায় লিখেছেন—Naturally those who accepted Sri Chaitanya as God incarnate refused to accept his death on account of a disease. This has happened in the case of almost all saints and incarnations. তাছাড়া ভজ্জের হৃদয়রাজ্যে তার ভক্তির পাএটি যে কালজ্যী অবিনশ্বর - একথা অস্বীকার করার সাধ্য কি কারও আছে? কিন্তু ইতিহাসের সত্যামুসন্ধানের পথটিই যে বড় নির্চুর। ইতিহাসের প্রধান কাজ হল মাটি খুঁড়ে অতীতের হাড়গোড় টেনে টেনে বের করা। এ কাজে সেন্টিমেন্টালিজম-এর কোন ঠাই নেই। সাধারণ ভক্তিবাদী যারা তারা ঘটনার চেয়ে রটনাকেই বিশ্বাস করতে যেন একটু বেশি ভালবাসে, am I correct?

আনন্দ কেবল হাসল সামাস্ত। মুখে বলল—ভারপর বলুন। Now let's go back to our old track. খগেনবাব্র মনে সন্দেহ জেগেছিল গৌরাঙ্গদেবের দেহ বোধহয় গুণ্ডিচা বাড়ীর মৃত্তিকাগর্ভে কোথাও না কোথাও সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু দীনেশবাব্র প্রতায় অক্সরকমের। তুমি কি ডঃ সেনের 'চৈতক্য এও হিজ্ এজ্' গ্রন্থটি পড়েছ ?

वादक हा।

তবে শোন। দীনেশবাবু তাঁর চৈত্ত এণ্ড হিজ এজ -এর ২৫৯ পৃষ্ঠায় কী লিখেছেন।

তিনি লিখেছেন—For fifty years after the Tirodhan of the great teacher, the vaisnab community lay exervated by the great shock. Their kirthana music which had taken the whole Country by supprise, stopped for a time after that melancholy went and was not heard for nearly half a century in the great provinces of Bengal and Orissa এখানে ঐ great shock কথাটা লক্ষ্য কর। যাঁর জন্ম হয়েছে তার একদিন মৃত্যু যে হবেই একথা তো সকলেরই জানা। ভাতে এমন shock পাবার কী থাকতে পারে যার দরুণ একটা গোটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় মহাপ্রভুর পরম প্রিয় কীর্ত্তন গান পর্যন্ত বন্ধ রাখল দীর্ঘ পঞ্চাশ কারণ গৌরাঙ্গদেবের তিরোধানের সমস্ত ঘটনাটাই ছিল তংকালীন বৈষ্ণব সমাজের কাছে ভীষণ রকমের আকস্মিক, অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্ত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও গন্তীরার মধ্যে যাঁকে মহাভাবে কীর্ত্তন করতে দেখেছে অনেকেই. তিনিই বেলা চারটে থেকে রাত এগারটার মধ্যবর্ত্তী যে কোন একটা সময়ে হঠাৎ জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তির সৃঙ্গে মিশে গেলেন—এরকম একটা আজগুবি ব্যাপারকে কোন বাস্তবধর্মী মন কখনও বিশ্বাস করতে

রাজী নয়। আর ্ঐ যে কীর্ত্তন করা বন্ধ হয়ে গেল অর্ত্ত্বশতাব্দীর মত ওর মূলে কেবল ট্রিমেণ্ডাস্ শকই ছিল না, ছিল একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক।

আতঙ্ক ? কিসের আতঙ্ক ? 'ব্যক্তিগত বিপৎপাতের।' একটু বৃঝিয়ে বলুন দয়া করে।

'একটা বিরাট রণক্ষেত্রে আগেকার দিনে, যখন সৈন্তরা ভনতে পেত তাদের রাজা যুদ্ধে নিহত অথবা বন্দী হয়েছে, তখন পদাতিক অখারোহী সেনারা ভয়ে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশৃষ্ম হয়ে চতুর্দিকে ছত্রভক্ষ হয়ে ছুটে পালাতে শুক্ত করত না ?'

সে তো মৃত্যু ভয়ে।

'এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ধরনেরই একটা ভয়ে আত্মহারা হরে স্পড়েছিল চৈত্রুদেবের ভক্ত এবং শিশুরা যখন জানতে পারল অমিতবার্য্য দিব্যশক্তিসম্পন্ন মহাপ্রভুকেও লোকচক্ষুর সামনে খেকে চিরদিনের মত সরিয়ে দিয়েছে কোন এক হৃষ্ট চক্র । যে চক্র কোনদিনই ভাল চোখে দেখেনি শ্রীচৈত্ত্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তি আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের সমর্থক, অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষকদের । এমন কি তার মরদেহটিকে পর্যন্ত লোপাট করে দিয়েছে ঐ পাপচক্র ।'

এসব কি বলছেন আপনি? আপনিও ভবে নীহার বাবুর মতই বিশ্বাস করেন যে, চৈতন্যদেবকে হভা করা হয়েছিল ?

'কেবল বিশ্বাস করি বললেই ইতিহাস তো আমার কথা। বিশ্বাস করবে না। ইতিহাস চাইবে সাক্ষী চাইবে প্রমাণ। আমাকে এ প্রশ্ন না করে তাই তোমাকে চৈতন্যদেবের নীলাচল বাসের ঘটনাবলীর মধ্যেই তথ্য খুঁজতে হবে, প্রমাণ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে হবে।' ভা হলে আপনি কি বলতে চান পুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত এবং শিয়াই কেবল ছিল না, শত্রুও ছিল কিছু।

'কিছু কি অনেক, সে কথা বলা কঠিন। তবে বৃদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, নানক এদের কারুরই জীবনে যেমন শত্রুতা করার লোকের অভাব ছিল না, মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেও ঠিক তেমনিটিই দেখা গেছে।'

৯১৬ বঙ্গাব্দের (১৪৩১ শক, ১৫১০ খৃঃ) ২৯শে মাঘ (সংক্রোস্তি দিবস) শনিবার পূর্ণিমা তিথিতে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করে রূপাস্তরিত হলেন কাটোয়ায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীতে এবং ফাল্কনে এসে প্রথম পা রাখলেন এই পুরীর মাটিতে।

এরপর বেশ কয় বছর পদত্রজে ভারতের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা শেষে যখন নীলাচলে আবার প্রত্যাবর্তন করে স্থায়ীভাবে তাঁর ভক্তিধর্ম প্রচারের লীলাক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করলেন এই শ্রীক্ষেত্রকে তখন থেকেই অল্পে অল্পে ঈর্যা এবং সন্দেহের পাত্র হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি অনেকের।

কিন্তু কেন এই ঈর্বা, কেন এই সন্দেহ এক গৈরিকধারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে ?

'এটাই তো স্বাভাবিক। যে প্রদীপ সারা রাত আলো দিয়ে তোমার ঘরের অন্ধকার ঘুচাল সকালে উঠে কখনও কি দেখেছ সেই প্রদীপের বৃক্টা কেমন জলে-পুড়ে কালো হয়ে গেছে! আলো দিয়ে মানুষের মনের তমসা দূর করবার জন্যে যাঁদের আবির্ভাব, তাঁদের সকলকেই কিছু অজ্ঞান মানুষের অকারণ সন্দেহ, ঈর্যা, লাস্থনা ও অবহেলার জালা সহ্য করতে যে হবেই হাসিমুখে। রবিঠাকুর তার ভাষা ও ছল্ফ কবিতায় বলেন নি—

> অলোকিক আনন্দের ভার, বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার!

চুড়ো করে চুল বাঁধা মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল পলাং বৃক্ষের নীচে এতক্ষণ। একটু এগিয়ে এসে সে এবার জিজ্ঞাসা করল—'কিন্তু প্রভূজী! গৌরস্থূন্দরের ওপর হিংসা আর রাগের কারণ কি থাকতে পাবে ?'

প্রভুদ্ধী দৃষ্টি ঘুরালেন মেয়েটির দিকে। তারপর বললেন কারণ অনেকগুলিই ছিল মা-মণি। আর সেই কারণগুলির অনেকগুলি চৈতন্যের ভক্ত-শিশ্যরা জানতেন বলেই চৈতন্যের লীন হয়ে যাওয়ার কাহিনী তাদের কেউ অন্তরে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারে নি। ঐ চৈতন্য-বিরোধী যে কারা সেটাও যে তাঁদের অজানা ছিল না তার প্রমাণ চৈতন্যের অন্তর্ধানের সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচারের আশঙ্কায় বঙ্গ-উড়িয়ায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের জত্যে সংকীর্ত্তন স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। ভক্তদের প্রাণে ভয় হয়েছিল। যে কীর্ত্তন ছিল চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ, সেই কীর্ত্তন যদি তাঁরা এখনও গান তাহলে চৈতন্য-বিরোধী চক্রের খজাঘাত তাঁদের ওপরেও নেমে আসতে বিলম্ব হবে না। এই বলে একটু নীরব হলেন বৃদ্ধ। ডিবার নস্থি পুনশ্চ প্রবেশ করালেন নাসিকাভ্যম্ভরে। কব্দি ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে নিলেন একবার। তারপর আবার আরম্ভ করলেন--'এইবার শোনো বোডশ শতাব্দীর উৎকল বঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রভাবশালী অলোক-সামানা ব্যক্তিত্বের অধিকারী শ্রীচৈতন্য ক্রমে ক্রমে কেমন করে চোখের বালিতে পরিণত হলেন অনেকেরই। প্রথম শক্রতা শুরু হল অবশ্য স্মার্তদের দিক থেকেই। নীলকণ্ঠ দাস তাঁর ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে বলেছেন মহাপ্রভু স্মার্তদের তুর্ব্যবহারে একদিন নবদ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবার পুরীতে এসেও তাঁকে স্মার্তদেরই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় প্রথমেই। নীলকণ্ঠবাবু ঠিকই লিখেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পর পর সাতদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে মৌনভাবে বেদাস্ত অবণ করার

পর যেদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আদি শংকরাচার্যের নিন্দা করলেন, বললেন শংকর ভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত বিরুদ্ধ। বললেন মায়াবাদীগণ প্রচন্তর নাস্তিক। আমার মনে হয় শংকরানুরাগী স্মার্তরা সেদিন থেকেই বিষ নজরে দেখতে শুরু করলেন সত্য নীলাচলাগত নবদীপ-জাত বিপ্লবী সেই প্রেমধর্মীকে। এই স্মার্ত পণ্ডিতরাই এর পরে দেখলেন মায়াবাদী স্মার্তচ্ডামণি রাজপণ্ডিত সার্বভৌম ভটাচার্য গৌরাঙ্গের একজন স্তবকারী ভক্তে রূপান্তরিত হলেন। তথন তাঁদের মস্তিক্ষে যে ঈর্ষা ও ক্ষোভের দাবানল প্রজ্বলিত হল তা সর্বগ্রাসী, তা বড়ই ভয়হ্বর। এর ওপর আবার রাজ-মহেন্দ্রীর রাজ-প্রতিনিধি প্রবল প্রতিপত্তিশালী ধনাঢ্য রায় রামানন্দ পট্টনায়ক যখন শ্রীচৈতন্তের উপদেশে কুষ্ণ নাম কণ্ঠে নিয়ে অতবড সম্মানিত রাজপদও ত্যাগ করলেন হাসতে উডিয়াধিপতি গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবর্গেশ্বর শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন শ্রীচৈতন্তের শ্রীচরণকমলে তথন স্মার্ত সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সারা উৎকলের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং রাজার পরিজনবর্গও মনে মনে আগুন হয়ে উঠলেন চৈতন্যের ওপরে। তাহলে, লক্ষ করছ ক্রমেই মহাপ্রভুর শত্রু কেমনভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল তংকালীন উংকলে। যে প্রতাপরুদ্রদেব সম্বন্ধে শ্রীগৌরগণোর্দ্দেশদীপিকার ১১৮ নম্বর গ্লোকে বলা হয়েছে পূর্বে যিনি জগন্নাথদেবের অর্চক মহারাজ ইন্দ্রতাম ছিলেন তিনিই এখন ইন্দ্রসম ঐশ্বর্যশালী হয়ে প্রতাপরুদ্রদেবরূপে জন্মগ্রহণ करत्रष्ट्रन । य প্রতাপরুদ্রদেবের রণনৈপুণ্য এবং শৌর্য্যবীর্য্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে রায় রামানন্দ তাঁর জগরাথবল্লভ নাটকম্-এ ( ১ম অঙ্ক, ৫-৭ শ্লোক, শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামী সংস্করণ) লিখেছেন—তাঁর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেকেন্দর নামক যবনরাজ ভয়ে গিরি-কন্দরে প্রবেশ করেন, গুলবার্গ দেশের (Gulbarga in karnat) রাজা মৃত্যুভয়ে কম্পিত হয়ে নিজ স্বজনবর্গের প্রতি সাঞ্চনেত্রপাত

করতে থাকেন, শুর্জর নূপতি নিজ রাজধানীকেও অরণ্যের স্থায় শ্বাপদ সঙ্কল এবং বিপজ্জনক বলে মনে করেন, গৌডাধিপতি নিজেকে ঝিটকাবিক্ষুর সমুদ্রে ক্ষুন্ত পোতারাত মামুষের মত অসহায় বোধ করেন ইন্দ্রপূলপাড় গ্রামের চেন্না কেশব মন্দিরে গ্রথিত শিলালিপি বলছে—১৫০০ খৃষ্টান্দেই প্রতাপরুদ্র পরাভূত করেন গৌড়রাজকে এবং ১৫০০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টান্দের মধ্যে তিনি অধিকার করেন চন্দ্রগিরি। যে প্রতাপরুদ্র ১৫০৯-এ মান্দারণ তুর্গের কাছে নবাব আলাউদ্দীন হোসেনের সেনাপতি ইস্মাইল গাজীকে অনায়াসে পরাস্ত করলেন প্রচণ্ড বিক্রমে অপূর্ব রণকৌশল প্রদর্শন করে, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর তট পর্যন্ত দথল করে নিলেন—সেই প্রতাপরুদ্রকেই চৈতস্যদেব উপদেশ দিলেন—

কৃষ্ণকার্য বিনা তুমি না করিবা আর॥ নিরস্তর কর গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। তোমার রক্ষিতা বিষ্ণুচক্র স্থদর্শন॥

( চৈঃ ভাঃ, অ ৫, ২০০-২০২ )

প্রতাপক্ষদ্র নিমজ্জিত হলেন কৃষ্ণভক্তি রসের অর্ণবে। ফলে, একের পর এক ত্র্গের পতন হতে লাগল তাঁর। পতন ঘটল উদয়গিরি, কোণ্ডাভিড় (kondavidu), অদ্যাংকি, বেনীকোণ্ডা, বেলামা কোণ্ডা, নাগার্জ্জ্ব কোণ্ডা, কোণ্টারামা প্রভৃতি কেল্লাগুলির (Further sources of Vijaynagar History Vol. I, P. 201)। এর আগে ১৫১৫-১৬ খৃষ্টান্দে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপক্ষদ্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন কোণ্ডাপল্লী, রাজমহেন্দ্রী এবং সিংহাচলম্। রণক্ষেত্রে যতবারই পূর্বকার দিগ্বিজয়ী প্রতাপক্ষদ্রের পরাজয় ঘটতে লাগল, চৈতন্যবিরোধী গোষ্ঠী ততবারই ঐ পরাজয়ের কারণ হিসেবে জনসাধারণের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল প্রীচৈতন্য মহাপ্রভূকেই। রটনা করতে লাগল রাজাকে কৃষ্ণপ্রেম

মাতোয়ারা করে তুলে তাঁর সমস্ত শৌর্যবীর্য নষ্ট করে দিয়েছে কীর্ত্তন সর্বস্ব রাধিকাভাবের সাধক ঐ নবদ্বীপ নন্দনই। বিশ্বয় বিহুবল নেত্রে আকুল আগ্রহ নিয়ে অসম্ভব শ্বৃতিশক্তির অধিকারী এই বৃদ্ধের প্রতিটিকথা যেন গিলছিল নীরবে আনন্দ। এবার সে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—এই রকমভাবে যে চৈত্ত্যদেবকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেন্টা চলছিল তার প্রমাণ কি কোথাও পেয়েছেন ইতিহাসে?

'নিশ্চয় পেয়েছি! বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন প্রভুজী। আমি তো আগেই বলেছি তোমাকে—ভক্তিরাজ্যে, ভাবরাজ্যে প্রমাণের মূল্য যত কমই হোক ইতিহাসের সাম্রাজ্যে কিন্তু প্রবেশ করতেও পারবে না কেউ তথ্য আর প্রমাণের পাশপোর্ট না দেখিয়ে। বিরোধী পক্ষের ঐ রটনা পাঠ করেই তো পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁর হিট্টি অফ ওড়িয়াতে (History of Orissa, Vol I. PP 330, 331, 336 ) চৈতন্যদেবকেই গিল্টি সাব্যস্ত করে নির্মম ভাষায় তাঁর Verdict দিয়েছেন--Chaitanya was one of the principal causes of the political decline of the empire and the people of Orissa. ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাবও ছাড়েননি মহাপ্রভুকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে। তিনি তাঁর হিস্ট্রি অফ ওড়িষ্যা গ্রন্থের ৩২৯ পৃষ্ঠায় সোজাস্থজি বলছেন A doctrine that preaches inaction and sentimentalism harmful to the ordinary man in his daily walk of life and it is simply fatal to an administrator who holds the destiny of millions. The attempt to make the Bhakti cult a mass religion and to influence the king and his officers by its sweet pessimistic philosophy had no doubt been fatal to the social and political life of the country

(History of Orissa, Vol I P, 329)। ১৫২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের পুরীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে সেই সময়কার ইর্ষান্বিত ব্রাহ্মণ ও স্মার্তসমাজের অধিকাংশেরই অন্তরে প্রতাপরুজের রাজত্ব পরিচালনায় অসাফল্যের কারণ হিসেবে মুখ্যতঃ আজকের ডঃ মহতাবের মতই একটি 'অভিমত' ক্রমশঃ সার্বজ্ঞনীন রূপ নিয়ে দানা বেঁধে উঠছিল এবং এই অভিমত-ই আরও মারাত্মক রকমের ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করল তখন, যখন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাজ তহবিল-তছরূপকারী রায় রামানন্দ সহোদর মালজ্যাঠা দণ্ডপাটের (মেদিনীপুরের) প্রশাসক গোপীনাথ পটনায়ক সসম্মানে মুক্তি পেলেন প্রীটৈতন্তাদেবেরই অনুগ্রহে এবং আনুকুল্যে। রাজ্য শাসন কার্য্যের ওপরেও মহাপ্রভুর এমন অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার লক্ষ্য করে মহামন্ত্রী, অমাত্যা, রাজকর্মচারী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবি প্রায় সকলেই রোঘে এবং আক্রোশে রাজাকে কেমন করে চৈতন্য-প্রভাব জাল থেকে মুক্ত করা যায় সেই কথা গভীরভাবে চিম্ভা করতে শুক্ত করলেন।

ওদিকে মন্দিরের পূজারী ও পাণ্ডাদের মধ্যেও একটা অসহিষ্ণুতা ক্রেমেই বেশিভাবে ধ্মায়িত হয়ে উঠতে লাগল। তার কারণ, নবদ্বীপাগত এই সর্বজীবে সমদর্শী ধর্মবিপ্লবী মহাপুরুষটি 'ব্রাহ্মণে দেন আলিঙ্গন আর চণ্ডালে দেন কোল।' সেই যুগের সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ এবং বর্ণ হিন্দুর্নদ অস্পৃত্য বলে যাদের সর্বদাই দুরে সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই নিপীড়িত নিম্পেষিত মামুষগুলিকেই শ্রীচৈতন্য টেনে নিলেন আপন অঙ্কে পরম করুণাভরে। ঘটালেন এক বিশ্বজ্বনীন উদার ধর্মের অভ্যুদয়। এতে সংস্কারান্ধ এবং স্বার্থসন্ধ ধর্মধ্বজীরা যে অচিরেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে তাতে বিশ্বয়ের অবকাশ কোথায়!

কিন্তু বৌদ্ধরা ? পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর উৎকলে বৌদ্ধের

সংখ্যাও তো খুব কম ছিল না ? তারাও কি চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল ? জানতে চাইল আনন্দ।

'প্রথমদিকে বৌদ্ধদের সঙ্গে মহাপ্রভুর ছু-চারবার তর্কযুদ্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু তাতে বৌদ্ধরা তাঁর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে ওঠেনি তথনই। তবে তারাও শত্রু হয়ে দাঁড়াতে খুব বেশি দেরী হল না!'

বৈষ্ণবী যুবতী জিজ্ঞেসা করলেন — কেন প্রভুজী ? বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের কি কোন সংঘর্ষ হয়েছিল ?

'না মা মণি' সংঘর্ষ ঠিক নয়, হয়েছিল একটা ভূল দোষই বল আর ভুলই বল। সেটা করলেন প্রতাপরুদ্রদেব। আর মংলববাজদের প্ররোচনায় বৌদ্ধরা চৈতক্সদেবকেই মনে মনে সেই দোষ বা ভুলের জন্য দায়ী করে ব্যাপারটা আসলে প্রতাপরুদ্রদেবের মহিষীকে নিয়ে। প্রতাপরুদ্রদেবের দক্ষিণ দেশীয় সভাপগুক্ত লোল্ল-লক্ষ্মীধর রচিত সরস্বতী বিলাস গ্রন্থে (অনেক ঐতিহাসিক যথেষ্ট বিচার বিবেচনা না করেই এ গ্রন্থটি মহারাজ প্রতাপরুত্র-দেবের নিজরচনা বলে ভুল করেন) আমরা প্রতাপরুদ্রদেবের শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা ও শ্রীমহিলা নামে চারজন রাণীর উল্লেখ দেখতে পাই। এঁদেরই মধ্যে রাণী পদ্মাবতী হঠাৎ বীর্মিংহ নামক এক বৌদ্ধের বিশেষ অনুগামী হয়ে ওঠেন। এই কারণে যখন রাজ্যের ব্রাহ্মণ পশুতবর্গ ভীষণভাবে রুপ্ট ও বিচলিত হয়ে উঠলেন তখন প্রতাপরুদ্র নিরুপায় হয়ে বসালেন এক বিচার সভা, যে সভা বিচার করবে কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ—বৌদ্ধ না সনাতন ধর্ম। ইতিহাস বলছে এই সভায় ব্রাহ্মণদের জয় হয়েছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি পাত্রতে ঢেকে রাখা এক সাপকে অদৃশ্য করে দিয়ে চাতৃরীর মহিমায় ঐ তর্কয়ৃদ্ধে সমাগত যুক্তিবাদী বৌদ্ধদের বোকা বানিয়ে পরাভূত করেছিল। এবং তারপরেই The king ordered the general massacre

of the Buddhists. Virasimha escaped to Dandakaranya, and the rest fled to the hilly tracts of Banki (The history of Medieval Vaishnabism in Orissa by P. Mukherji) কিন্তু এর ফলে বৌদ্ধদের অন্তরে ঐ চৈতক্য বিরোধীচক্রই এমন এক ধারণা স্থিষ্টি করতে সক্ষম হ'ল যাতে বৌদ্ধরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করে নিল যে চৈতন্য-ভক্ত উৎকলাধিপতি 'প্রতাপরুদ্ধসংত্রাতা' বলে পরিচিত ব্রাহ্মণ চৈতন্য দেবেরই কূট মন্ত্রণায় ঐ বিচার সভা ডেকে প্রথমে ছলনাদ্বারা তাদের পরাভূত এবং পরে নিধন করতে প্ররোচিত হয়েছিলেন। স্থতরাং এইবার উৎকলের বৌদ্ধসম্প্রদায়ও চৈতন্য বিরোধীচক্রের অন্যতম সমর্থক হয়ে উঠল অনতিবিলম্বে। এই পর্যন্ত বলে প্রভূজী হঠাৎ তাঁর ডানদিকটা চেপে ধরে যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে বলে উঠলেন—Oh that pain, that terrific pain!

পলকে দৌড়ে এসে ব্যাক্লভাবে জড়িয়ে ধরল বৈষ্ণবী প্রভুজীকে। উৎকৃষ্ঠিত কণ্ঠে বলল সেই ব্যথা আবার উঠল বাপি! আজ একই দিনে ছ'বার! বলতে বলতে গলাটা বারবার কেঁপে উঠল যেন মেয়েটার। তাড়াতাড়ি প্রভুজীর আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট শিশি বের করে এনে তার মধ্য থেকে ছটা ট্যাবলেট ফেলে দিল বৃদ্ধের মুখে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন প্রভুজী মনে হ'ল। মেয়েটি রোদনরুদ্ধ সুয়ে অনেকটা ধমকের ভঙ্গীতেই বলতে লাগল You must take rest বাপি, rest you must.

আনন্দের কিন্তু চমকের পর চমকই লাগল এই ছোট্ট ঘটনাটি প্রভাক্ষ করতে গিরে। প্রথম চমক—মেয়েটির 'বাপি' সম্বোধন প্রভূজীকে! দ্বিতীয় চমক বিশুদ্ধ উচ্চারণে বৈষ্ণবীর ইংরাজী বলা। বৈষ্ণবীও কি তবে উচ্চশিক্ষিতা! কিন্তু ওর অমন চূড়া করে বাঁধা চূল, আর নাকের ওপর রসকলি আঁকা কেন তবে! কেনই বা এতক্ষণ যাকে প্রভূজী বলে ডেকেছে, বিপৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাকেই সে বাপি বলে সম্বোধন করে বসল ?

ক্ষীণ কণ্ঠে প্রভূজী বললেন—তোমাদের গুজনকেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলার জন্য আমি আন্তরিক গ্লংখিত। কিন্তু এখন আরও কিছুদিন আমায় কাজ করতে যে দিতেই হবে মা মণি। দীর্ঘ ছ' বছর আমি উন্মাদের মত ঘুরে বেড়িয়েছি রাজমহেন্দ্রী, কপিলাস, কটক, কোন্টিলো, প্রতাপপুর, গোদাবরী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, সিলেট, রেমুনা, আলালনাথ। এখন আমার একটি স্থির সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই তৈরী হয়ে গেছে মহাপ্রভূর তিরোধানের ব্যাপারে। সে সিদ্ধান্ত অকাট্য তথ্য প্রমাণ আর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাকী আছে আর মাত্র তিনটি প্রমাণ হাতে পাওয়ার। একটি তো আগামীকালই আমার হাতে পেঁছি যাবে বলে আশা করছি। তারপর বাকী থাকবে আরও যে হ'টি, সে হ'টি পেতে খুব দেরী হবে বলে মনে হয় না। তাই তোমার এই অবাধ্য সন্তানটিকে আরও কিছুদিনের জন্য কাজ করতে দাও মা। এখনই rest নিতে বল না আমায়, for heaven's sake।

সমুদ্রের হাওয়া আসছে হু হু করে দক্ষিণ দিক থেকে।
তারই দাপটে উড়ছে মেয়েটির বস্ত্রাঞ্চল। বিরাট পলাং গাছটির
পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎসা এসে ছড়িয়ে পড়েছে বৃদ্ধ এবং তরুণীর
চোথে মুখে। আনন্দ নির্বাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল
সেই দৃশ্যের দিকে। তারপর আগ্রহ আকুল স্বরে শুধাল—চৈতন্য
দেবের মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে একটা স্থনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আপনি এরই
মধ্যে উপস্থিত হতে পেরেছেন তাহলে ?

পেরেছি বৈকি! বৃ'দ্ধর চোখছটি সহসা সাফল্যের সম্ভাবনার আনন্দে চক্ চক্ করে উঠল যেন। 'আমি এখন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি তোমাকে সেই জায়গাটা যেখানে আজ্ঞ থেকে চারশ চুয়াল্লিশ বছর আগে আষাঢ় মাসের এক পূর্ণিমা তিথিতে গোপনে পুঁতে ফেলা হয়েছিল নদীয়ার প্রেমের ঠাকুর নিমাই-এর ভাগবত তন্ত্রক। Yes; I can spot out that particular place at this moment।

বিশ্বয় বিহুবল কণ্ঠে সহসা প্রায় চিংকার করে উঠল আনন্দ, 'পারেন ? পারেন সেই জায়গাটি আমায় একবার দেখিয়ে দিতে ?'

'পারি, পারি Young man. But have patience please। বলেছি তো ইতিহাস কোন সিদ্ধান্ত পৌছতে পারে কেবলমাত্র তথ্য ও প্রমাণের পথ ধরে। আমার যে এখনও তিনটি প্রমাণ হাতে এসে পৌছতে বাকী আছে ভাই। So I can't open-my lips now, rather I shouldn't।

কিন্তু আপনি যে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, প্রভূজী। আনন্দ বলল।

ও কিছু নয়, don't be worried unnecessarily. বুকের ভেতরটা হঠাৎ ক্র্যাম্প করে মাঝে মাঝে। এব্যাধি ভ' আমার আজকের নয়।

তব্, আপনার বোধহয় আজ আর কথা বলা ঠিক হবে না। আপনি অসুস্থ, আপনি ক্লান্ত। তাছাড়া উনি বলছিলেন একট্ আগে আজ একদিনেই নাকি তু'বার আপনার এমন ব্যথা ।

আনন্দের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, উনি উনি করছ তুমি কাকে ? আমার এই মা'টিকে ? আরে না, না—ও যে এই সেদিন সবে তেইশে পড়েছে। ওকে আবার উনি উনি কেন ? ওর নাম মাধবী, কেমিষ্ট্রী নিয়ে এম. এস-সি, পাশ করেছে গতবছর। কিন্তু স্বভাবে ও চৈতক্তদেবের সময়কার দেউলকরণ শিখি মাইতির বোন সেই মাধবীর মতই। যার সম্বন্ধে কৃঞ্চদাস কবিরাজ বলেছেন—

## মাইতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী। বৃদ্ধা তপস্থিনী আর পরমা বৈফবী॥

## আপনার মেয়ে বুঝি ?

'সামি ওর জনক নই, কিন্তু ও আমার মেয়ে।' বৃদ্ধ সেহসিক্ত দৃষ্টি একবার মাধবীর ওপর বুলিয়ে নিয়ে পুনশ্চ বললেন—আমার পরলোক গত ছোট তাই-এর একমাত্র সন্তান। কি ছুর্তাগিনী আমার এই মা-টি। মাত্র ছ' বছর যখন বয়স মাতৃহীনা হল, আট বছরে পিতৃহারা। উনিশ বছর যখন পূর্ণ হল, ওর বাল্যসহচর অসম্ভব মেধাবী এক ষ্টেট স্কলারশিপ পাওয়া ছেলের সঙ্গে বিয়ের সব পাকা হয়ে গেল। মাধবী তখন যুগল জীবনের সঙ্গে তরপুর। ঠিক এই সময়ে একটা এক্সিডেন্টে চিরদিনের মত চোখ বৃঁজল সেই তাজা তেজী পঁটিশ বছরের ছেলেটা। ব্যস, সেই খেকেই ও বেঁকে বসেছে। এ জীবনে বিয়ে আর নাকি করবে না।

আ-বাপি! মাধবী প্রতিবাদের স্থারে বলল, এসব বাজে কথা শোনাবার জ্বস্থে কি ওকে এই মাঝরাতে এমন জঙ্গলের মধো টেনে নিয়ে এসেছ ?'

ভদ্রলোক এইবার হঠাৎ যেন সন্থিং ফিরে পেলেন আবার।
স্বেহ আর মমতার অথৈ পাথার থেকে উঠে এসে তিনি বললেন—
ভাইভ গোবর্থনবাবু, আমি তো বুকে এক ধাকা খেয়েই একেবারে
ভূল পথে চলে এসেছি। কভটা সময় ভোমার নষ্ট করলাম
বল ড'? I'm sorry, sincerely sorry. হাঁা চৈভক্তবিরোধী
চক্র সহত্তে বলতে গিয়ে কোথায় যেন পথ হারিয়েছিলাম মনে
আছে?

শেষ পর্যন্ত প্ররোচনায় পড়ে বৌদ্ধরাও ক্ষেপে উঠেছিল মহাপ্রভূর বিরুদ্ধে। আপনি ঐ খানেই থেমেছিলেন মনে পড়ছে। আনন্দ ছির স্ত্রটা পুনঃ সংযোজনে সচেষ্ট হল। 'হাঁা, হাঁ। ঠিক ধরিয়ে দিয়েছ, many thnaks, এইবার বোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকলরাজ্যের রঙ্গমঞ্চে সবচেয়ে বড় শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল যে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন পশুপ্রবৃত্তির মানুষ্টি, তারই কথা শোনাব তোমাকে। তার নাম ছিল গোবিন্দ বিভাধর।

গোবিন্দ বিভাধর ? যে প্রতাপরুদ্রের পর—'

উত্তেজিত প্রভূজী আনন্দকে তার বাক্য সমাপ্ত করতে না দিয়েই উচৈচম্বরে বলে উঠলেন—হাঁ। হাঁ। সেই গোবিন্দ বিভাধর — যে ১৫০৯ খুষ্টান্দ থেকেই চেষ্টা করে চলেছিল ক্রমাগত উৎকলের সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সেই ভয়ানক রকমের উচ্চাভিলাষী ক্রুর স্বভাবের লোকটাই ছিল চৈতত্য বিরোধীচক্রের স্রষ্টা এবং নায়ক।

কিন্তু কেন প্রভূজী ? রাজ্য নেবার যার লোভ তার লড়াই হবে ত' রাজার সংগে। সে চৈতন্যের সঙ্গে শত্রুতা করতে যাবে কেন ? রন্ধের বুকে আন্তে আন্তে হাত বুলাতে বুলাতে প্রশ্ন করল মাধবী।

কারণ অতি পরিষ্কার। প্রতাপরুজ নামে রাজা ছিলেন মাত্র। রাজকার্যের যে কোন অস্থবিধার মুহূর্তেই রাজা পরামর্শ গ্রহণ করতেন তাঁর ভাবগুরু চৈতন্যদেবের কাছ থেকে। প্রতাপরুদ্রদেব বলতেন—

প্রভু কুপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥
যদি মোরে কুপা না করিবে গৌরহরি !
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই' হইব ভিখারী ॥
( চৈঃ চ; ম. ১২।৯-১০ )

এর থেকেই বুঝে নিতে কষ্ট হয় না—গম্ভীরার মেঝেতে গড়াগড়ি খাওরা গৈরিকবসন পরিহিত সম্মাসী গৌরাঙ্গই ছিলেন তখন আসল

উৎকলাধিপতি। এবং এরই সঙ্গে গোবিন্দ বিভাধর সভয়ে আরও লক্ষ্য করছিল যে দিনে দিনে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জন্য সারা দেশের লোক কেমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল ভক্তিতে এবং শ্রদ্ধায়। এত বড় জনপ্রিয় লোকনেতা, ধর্মনেতা, সমাজনেতা বেঁচে থাকতে তার পক্ষে প্রতাপরুদ্রকে সিংহাসনচ্যত করা এক প্রকার অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল বোধ হয় গোবিন্দ বিভাধরের। খুষ্টাব্দে যখন বঙ্গদেশের স্থলতান কর্তৃক উড়িয়া আক্রান্ত হয় সেই সর্বপ্রথম গোবিন্দ বিভাধর বিশ্বাস্থাতকতা করেছিল মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি। অর্থাৎ ১৫০৯ থেকে হয়েছিল গোবিন্দ বিভাধর কর্তৃক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার। মন প্রভাপরুদ্ধ তা বুঝতে পারেন নি। তাই রণাঙ্গনে অতবড় বিশ্বাস্থাতী কাজ করার পরেও তিনি গোবিন্দকে কেবল ক্ষমার চোখেই দেখেন নি তিনি গোবিন্দকে রাজকার্যে উচ্চপদে বহালও রেখেছিলেন অনুকম্পাবশেই। আর সেই অনুকম্পারই প্রতিদান দিয়েছিল গোবিন্দ বিভাধর প্রতাপরুত্ত-সমর্থক অনক্সব্যক্তির মহাপ্রভূকে চিরদিনের মত ভক্তচক্ষু থেকে অপসারিত করার জ্বন্য ষডযন্ত্র করে, প্রতাপরুদ্রের সিংহাসনে স্বয়ং আসীন হবার ঘুণ্য অভিসন্ধি এঁটে আর প্রতাপরুদ্রের পুত্র কালুআ দেব (Kalua Dev) ও কথারুয়া (Kakharua) দেবকে (মাদলা পঞ্জী, প্রাচী সংস্করণ, পু: ৫৬) হত্যা করে।

'হত্যা ? রাজপুত্র ত্ব'জনকে হত্যা করেছিল গোবিন্দ বিভাধর ?' মাধবী যেন শিউরে উঠল হত্যার কথা শুনে।

Yes মা মণি, ছই নাবালক রাজপুত্র একের পর এক খুন হয়েছিল ঐ শয়তান গোবিন্দ বিভাধরের হাতে।

আনন্দ শুধাল—তা এই যে এতবড় একটা ষ্ট্যক্ষের জাল বিস্তারিত হয়েছিল বল্ছেন রাজা আর চৈত্তস্তের বিক্লন্ধে সে কথা প্রতাপক্ষর বা মহাপ্রভুর কেউই কি বুঝতে পারেন নি। পেরেছিলেন নিশ্চয়ই। নইলে চৈতন্তের অন্তর্জানের কিছুকাল পূর্বে জগদানন্দ পণ্ডিতের হাত দিয়ে অদৈতাচার্য এমন একটি ভর্জা লিখে পাঠাবেন কেন ? ভর্জাটি ছিল—

বাউলকে কহিহ—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিহ—কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ—ইহা কহিয়াছে বাউল।।

শ্রীচৈতন্ত যখন ভক্তবৃন্দের মধ্যে বসে নীলাচলে ইষ্ঠগোষ্ঠীতে মেতে ছিলেন, সেই সময়ে জগদানন্দ গিয়ে শান্তিপুর থেকে আনা অধৈতাচার্যের ভর্জাটি শোনালেন তাঁকে।

এ তর্জার মানে তো কিছুই বুঝতে পারলাম না প্রভুজী। মাধবী বল্ল।

তুমি কেন! এ তর্জার অর্থ চৈতন্তের অন্তরঙ্গ সহচর স্বরূপ দামোদরও ব্বে উঠতে পারে নি সেদিন। তাই সে মহাপ্রভুর কাছেই জান্তে চেয়েছিল অবৈতাচার্যের তর্জার ব্যাখ্যা। স্বরূপ গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট করে জবাব দিয়েছিলেন মহাপ্রভু। তিনি ঈষং হাস্বার চেষ্টা করে বলেছিলেন, আগম আচার্য শাস্ত্রে পরম পারঙ্গম একথা তোমার অজানা নয় স্বরূপ। দেবতার আবাহন এবং বিসর্জন তুই অনুষ্ঠানই তাঁর উত্তমরূপে জানা আছে। মাত্র এইটুকু বলেই নীরব হয়েছিলেন মহাপ্রভু। কিন্তু তিনি যে আসল কথাটি গোপন করতে সচেষ্ট সেটা ব্বতে কন্ত হল না নীলাচলে চৈতন্ত লীলার সর্বশ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদরের! অবৈতের আবাহনেই একদিন ঘটেছিল মহাপ্রভুর মহা-আবির্ভাব ভাগীরথী তীরে—নবদ্বীপে। একথা কেই বা না জানে। আজ্ঞ বোধ হয় আচার্য তাঁর দেবতা শ্রীচৈতন্তের বিসর্জনেরই ইঙ্গিত পাঠিয়েছেন ঐ তর্জার প্রহেলিকাময় শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে স্বয়ং মহাপ্রভুরই কাছে।

'কিন্তু এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্রের আভাষ কি দেওয়া ছিল ?'

ছিল বৈকি! ঐ যে দেখছ না—হাটে বিকায় না চাউল!
এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পণ্ডিত স্থন্দরানন্দ বিভাবিনোদ বলেছেন—
আর বেশি লোক তোমার ঐ গোপী প্রেমের তাৎপর্য গ্রহণ করতে
রাজী হবে না (ঐতিচতগুদেব পৃঃ ৪১১), অর্থাৎ তোমার 'গোপী-প্রেমের' বিরোধিতা এবার আসন্ধ। বৃদ্ধ থাম্লেন একবার।
নাসিকারক্ত্র পুনর্বার কড়া নস্থে পূর্ণ করে তিনি কথা বল্লেন আবার।
বল্লেন—অবৈতাচার্যের এই সাবধানবাণী ভর্জার ভেতর দিয়ে
পাওয়ার পর ঐতিচতগ্রের মানসিক ভারসাম্য যে কি সাংঘাতিকভাবে
বিপর্যস্ক হয়ে পড়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন কুফ্টদাস কবিরাজ —

ইতিহাস বল্ছে ঐ তর্জা প্রাপ্তির পরেই ভক্তগণ সবিশ্বয়ে লক্ষ্য করেছিল মহাপ্রভু গম্ভীরার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন অতি অকস্মাৎ। সাধারণের মধ্যে বেরুনোও তিনি প্রায় বন্ধ করে দিলেন স্বেচ্ছায়! তর্জা শুনে প্রথমেই চৈতক্ত কি বলেহিলেন মনে আছে?

তর্জা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা। 'তাঁর যেই আজ্ঞা' বলি মৌন ধরিলা॥ ( চৈঃ চঃ, অ, ১৯৪২ °)

অর্থাৎ, তিনি বল্লেন, বেশ তাই হবে। তাঁর (অবৈতাচার্যের) আজ্ঞাই প্রতিপালিত হবে। তাহলে বৃঝতেই পারছ ঐ তর্জার মাধ্যমে অবৈতাচার্য কেবল আসন্ন বিপদের ইঙ্গিতই দেন নি চৈতস্তকে, প্রচ্ছন্নভাবে আজ্ঞাও দিয়েছিলেন গোপীপ্রেম প্রচার অর্থাৎ ভক্তি আন্দোলন খেকে
নিজেকে অবিলম্বে সরিয়ে নেবার। এবং বলাই বাহুল্য, এই ঘটনার
অনতিকাল পরই হঠাৎ একদিন ঘটে গেল মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ
অপ্রত্যাশিত এবং আকম্মিক সেই অন্তর্জান।

আশ্চর্য আপনার ঘটনা বিশ্লেষণ করার শক্তি। মৃশ্ধ বিশ্বয় প্রকাশ করল আনন্দ। নীরব অতীতকে সরব করে তুল্তে ঢাইলে সর্বাগ্রে চাই কিম্বদন্তী, জনশ্রুতি আর ইতির্ত্তের ত্রিবেদী সঙ্গমে দাঁড়িয়ে কথিত ঘটনারাজির নির্দয় ডিসেক্শন এবং পৃন্ধান্নপৃন্ধরূপে বিশ্লেষণ। তবেই সেই সঙ্গম-মানের পুণ্যফল স্বরূপ সত্য একদিন স্বয়ং এসে ধরা দেবে তোমার হাতে। কিন্তু সেকথা এখন থাক। এইবার তাকিয়ে দেখ মহারাজ প্রতাপক্রদদেব গজপতির দিকে। তিনিও যে গোবিন্দ বিভাধর এবং তার স্বস্থ এ তুইচক্রের বড়বন্তের কথা জানতেন এবং সর্বদাই সন্ত্রন্ত থাক্তেন। তার প্রধান প্রমাণ, চৈতক্তদেব অন্তর্হিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ত্রাসে পৃরী ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ন তিনি বিড়ানেসীতে অর্থাৎ কটকে।

রোজা শ্রাবণ পাঞ্চ দিনে বিড়ানেসী গমিলে। নিহাঁশ হোই গহন মান পেশিলে॥ বৈষ্ণবচরণ দাসের চৈতন্যচক্ড়া)

এত ভক্তি করতেন যাঁকে রাজা, যাঁর জন্য নিজরাজ্য পর্যস্ত উৎসর্গ করতে সদাপ্রস্তুত ছিলেন তিনি—সেই চৈতন্যের অন্তর্জান সংবাদ শোনার পরেই রথযাত্রার বিরাট উৎসবের মধ্যেই তাঁর এই পুরী ত্যাগ থেকেই বুঝতে পারা যায় চৈতন্যের এশবিক শক্তি এবং সর্বজয়ী ব্যক্তিথের ওপর কতথানি নির্ভরশীল ছিলেন রাজা। এবং তাই যখন মন্ত্রী গোবিন্দ বিভাধরের সমস্ত হীন ষড়যন্ত্রের বিক্লজে লড়বার একমাত্র ভরসাস্থল তৎকালীন কলিক্স-বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম জনপ্রিয় ধর্মনেতা প্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেও হঠাৎ কোথাও আর খুঁজে পাওয়া গেল না নীলাচলে, তথন নিজের নিশ্চিত বিপদাশক্কায় পুরী ত্যাগ না করে আর উপায় ছিল না প্রতাপরুদ্রের। কারণ রাজা তাঁর রাজ্যের অবস্থা তখন যে ভালভাবেই জানতেন। এই সময়কার রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লক্তপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রভাত মুখাজি মশায় লিখেছেন — Assassination, rebellion and struggle for power brought about internal anarchy (The History of Medieval Vaishnavism in Orissa by Prabhat Mukharji. Chap XI, P. 177)।

কী বীভংস নারকীয় পরিবেশ তখন সারা উৎকল রাজ্যজুড়ে।

কিন্তু চৈতন্তমহাপ্রভু এবং রাজাকে সরাবার ষড়যন্ত্র যে ঐ গোবিন্দ বিভাধর এবং তাঁর স্বষ্ট শয়তানের চক্রই করেছিলেন, এর প্রমাণ তো ইতিহাসে পাওয়া যায় নি! আনন্দের সংশয়।

কে বলেছে পাওয়া যায় না। রাম যদি আজ খুন হন এবং কালই যদি দেখা যায় সেই রামের সম্পত্তি দখল করে নিল শ্রাম, তবে পুলিশ কি করবে পুলিশ এ শ্রামকে গ্রেপ্তার করবে রামকে খুন করার দায়ে। কেন ? এইখানেই আসছে 'মোডাস অপারেণ্ডির' কথা। নিশ্চয়ই শ্রামের লোভ ছিল রামের সম্পত্তির ওপরে। তাই রামকে খুন করেই সে রামের সম্পত্তি দখল করেছে। প্রতাপরুদ্রের ক্ষেত্রেও ঘটেছে ঠিক সেই রকমই। যতদিন চৈতন্তকে ভক্তচক্ষু থেকে সরান যায় নি, ততদিন কূটচক্রী গোবিন্দ বিভাধর চুপ করেই ছিল। কারণ সে জানত ঐতিচতত্তার মত তুর্জয় ব্যক্তিত্ব পুরীতে থাকতে প্রতাপরুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করা সম্ভব হবে না কিছুতেই। কিন্তু চৈতন্তের অদৃশ্য হওয়ার পরেই প্রকাশ পেল তার আসল রূপ। ১৫৩৩ খুষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক এবং লজ্জাকর ঐ মহাপ্রভুর নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনাটি ঘটে গেল। আর পুরীমন্দিরে রক্ষিত প্রাচীন মাদলা পঞ্জী (মাদলা পঞ্জী, প্রাচীসংস্করণ ১৯৪•, शुः १৮) বলেছে। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে সেই গোবিন্দ বিভাধরকে

দেখা গেল উড়িয়ার সিংহাসনে ভোই রাজবংশের (Bhoi Dynasty) প্রতিষ্ঠাতারপে জাঁকিয়ে বসতে। এর থেকেই 'মোডাস অপারেশু' খুঁজে নেওয়া কি খুব কঠিন? কেবল তাই নয়, নিজের 'মোডাস্ অপারেশু' ঢাকতেই শয়তান বিভাধর প্রতাপরুদ্রের তুই নাবালক পুত্রকে পর পর লোক দেখান সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই আবার তাদের হত্যা করিয়ে অবশেষে স্বয়ং আরোহণ করল সিংহাসনে। তখনও জীবিত, (মাদলা পঞ্জী বলছে—প্রতাপরুদ্র চৈতক্তের তিরোভাবের তিন বছর আগেই মারা যান। কিন্তু একথা কখনই ঠিক নয়। চৈতক্তদেবের সমসাময়িক কবি কর্ণপুর রচিত 'চৈতন্য চল্রোদয় নাটকম্'-এর প্রস্তাবনায় এবং শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর রচিত 'শ্রীশ্রীভক্তি রত্মাকরের' তৃতীয় তরঙ্গে তিতন্যবিচ্ছেদে কাতর রাজা প্রতাপরুদ্রের মানসিক ত্র্দশার স্থুম্পষ্ট বর্ণনা আছে। লোচন দাসও 'চৈতন্য মঙ্গলে' লিখেছেন—

## শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা গুনিল শ্রবণে। পরিবারসহ রাজা হরিল চেতনে॥

বৈষ্ণব দাসও তাঁর চৈতন্য চক্ড়ায় সমর্থন করেছেন এ কথার।)
শক্ষা ও শোকে স্তব্ধ প্রতাপরুদ্র। আমার মনে হয় যে কারণে
প্রতাপরুদ্র নিজের চোখে চৈতন্যমহাপ্রভু ও তৃই রাজপুত্রের
চিরবিদায়গ্রহণ প্রত্যক্ষ করেও প্রতিবাদের একটি কথাও উচ্চার্যন
করতে সাহসী হন নি। যে কারণে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর পঞ্চাশটি
বছর উৎকল এবং বঙ্গের বৈষ্ণবমগুলী নিদারুণ আতত্ত্ব স্তব্ধ করে
রেখেছিল নিজেদের পরমপ্রিয় নামসংকীর্ত্তনকে, ঠিক সেই কারণেই
চৈতন্যদেবের ওপর লেখা প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থই ইচ্ছা করেই
এড়িয়ে গেছে চৈতন্য তিরোগানের শেষমুহূর্তের দৃশ্য বর্ণনাকে। আর
সেই জ্বন্যেই দেখতে পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস
কবিরাজ, জ্বয়ানন্দ এদের কারুর বর্ণনার সঙ্গে কারুর বর্ণনার কোথাও

মিল নেই। অথচ একই মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লিখেছেন কিন্তু তাঁর। সবাই এবং লেখকদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন মহাপ্রভুর সমসাময়িক।

আনন্দ বল্ল — সত্যি এটা আমারও ভারী অন্তৃত ঠেকে। বৈষ্ণবরা বলেন শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান ছিলেন, অতএব তাঁর আবার মৃত্যু কি ? কিন্তু যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থেই বল। হয়েছে —

> একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
> ( চৈঃ চঃ আ ৫।১৪২ )

সেই শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পূর্ণ বিবরণ পাচ্ছি কিন্তু আমরাশ্রীমন্তাগবতে একাদশ স্বন্দের ত্রিশ অধ্যায়ে। অথচ শ্রীচৈতন্যের দেহাবসানের কথা বৃন্দাবন দাস তো উচ্চারণই করলেন না, কৃষ্ণদাস কবিরাজ্ব সূত্রের ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে থেমে গেলেন। দিবাকর দাস, অচ্যুতানন্দ দাস, লোচন দাস গাইলেন জগন্নাথে লীন হয়ে যাবার গান। আর জয়ানন্দ বললেন একেবারে অন্য কাহিনী। চৈতন্যের পায়ের ক্ষত বিষাক্ত হওয়ার ফলেই নাকি তাঁর জীবনাবসান।

প্রভূজী বলে উঠলেন —থাকবেই তো পার্থক্য! চৈতন্যের তিরোধানের পর গোবিন্দ বিভাধর চক্রের অভ্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে আসল ঘটনা চাপা দিয়ে চৈতন্যের উধাও হওয়ার ঘটনাটা যার যেমন কল্পনায় এসেছে সে তেমন ভাবেই লিখেছে যে; শ্রীকৃঞ্জের ক্ষেত্রে তেমন ভয় ত' তথন কারও প্রাণে ছিল না।

আনন্দ এবার আদল প্রশ্নটি পেশ করে বদল—প্রজ্ঞাবান শক্তিমান তাক্ষণী দেই অজ্ঞাতনামা ঐতিহাসিকের সামনে। যে প্রশ্নের প্রহেলিকাতে আচ্ছন্ন হয়ে দে এবার পুরীতে ছুটে এদেছে। সে জিজ্ঞাসা করল এইবার বলুন—মহাপ্রভুর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল কেমনভাবে কোথায় গেল তাঁর দেহ ?

वृद्ध शीरत शीरत छेर्र मां ज़ालन जानत्मत এই সোজा इंि প্রশ্ন শুনে। পুঁটিয়াষ্টেটের কোন ভদ্রলোকের দাক্ষিণ্যে নির্মিত তু'কোঠা-ভয়ালা ভজন কুটির সান বাঁধান ছোট চত্বর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে পথ চলতে লাগলেন তিনি মাধবীর কাঁধে হাত রেখে। আনন্দ তাঁর অপর পার্ষে গিয়ে দাড়াতেই আর একথানি হাত তিনি তুলে দিলেন যুবক-স্বন্ধে বিনা দ্বিধায়! চলতে চলতে বললেন, রায় বাহাত্বর খণেজ্রনাথ মিত্রের হাতের কলমের দায়িত আমি নিয়েছিলাম, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সেই কলমের সম্মান রক্ষা করতে তাই ডবেছিলাম নিরলস গবেষণায়। আজ সেই কলম তোমাকে দিয়েছি গোবর্দ্ধনবাবু। আমার দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বৃদি তোমাকে ছাডা আর কার কাছে ঢেলে দেব। সব জানতে পারবে, সব বলুব তোমায়। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে যে। চারশ চুয়াল্লিশ বছর আগেকার একটা বিরাট এবং বিশ্রী ষড়যন্ত্রের শেষটুকু ত' এমন ভিনি-ভিদি-ভিসি করে জানা যাবে না। বলেছি ভ', আমি এই মৃহুর্তেই ছুটে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি কোথায়, ঠিক কোন জায়গার মাটির নীচে শুইয়ে রাখা হয়েছে বন্ধ-কলিঙ্গের ভাবধারার মিলন সেতু নদীয়ার গৌর স্থন্দরকে। যাঁকে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী আখ্যা দিয়েছিলেন নীলাচল বিভূষণ বলে। যাকে সচল জগন্নাথ আখ্যা দিয়ে বৃন্দাবন দাস লিখেছিলেন—

> মহানন্দে সর্বলোক জয় জয় বলে। আইলা সচল জগন্নাথ নীলাচলে।।

কিন্তু তা করবার আগে আরও তিনটি তথ্যের আমার প্রয়োজন। ভারমধ্যে একটা মনে হয় কালই হাতে এসে যাবে।

कानरे ? त्म ज्थािं कि ? काथाय भारतन तमिं।

নস্কর ভিলার গা ঘেষে বালির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন প্রভুজী নীরবে। কিছুক্ষণ পরে এক সময়ে আবার মুখ খুললেন তিনি, আমি জানি চৈতক্যদেব জগন্নাথে লীন হন নি! তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামের মতই দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই দেহটা গেল কোথায় ? আমি সেটাও বলে দিতে পারি একটু আগেই তা তোমাকে বলেছি। গবেষণার পথে চলতে চলতে একটা ধারণা আমার মনের মধ্যে জন্মে গিয়েছিল। যারা শক্রতা করে চৈতক্যদেবের অকাল মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল, নিশ্চয়ই তারা জবরদন্তি করে শোকাহত আতঙ্ক বিহ্বল প্রতাপক্রদের কাছ থেকে চৈতক্যদেবের দেহকে সমাধিস্থ করার কোন না কোন রক্মের আদেশ একটা আদায় করে নিয়েছিল নিজেদের ভবিশ্বৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে। আগামীকাল যে তালপাতার প্রাচীন পুঁথিটি আমার হাতে আসার সম্ভাবনা তাতে আশা করছি মহারাজের ঐ আদেশ দানের কোন নিশ্চিত প্রমাণ আমি হয় ত' পাব।

তালপাতার পুঁথি? কোন গ্রন্থ নাকি? কার লেখা? আনন্দ উত্তেজনায় উত্তাল।

হাঁ।, পুঁথি মানেই ত' গ্রন্থ। এ গ্রন্থের নাম চৈতক্স চক্ড়া। প্রাচীন ওড়িয়া লিপি এবং ভাষাতে লেখা। লিখেছিলেন শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস, উনি ছিলেন চৈতক্তের সমসাময়িক।

### কোখেকে পেলেন ?

গঞ্জাম ব্রেকার শিকুলা গ্রামের শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাণ্ডার গৃহ থেকে।
অবশ্য এ বিষয়ে আমার প্রধান সহায়ক বর্ত্তমান উৎকলের অক্যতম
শ্রেষ্ঠ গবেষক পদ্মশ্রী উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীসদাশিব রথশর্মা।
আগামীকাল তিনিই আমাকে পড়ে শোনাবেন সেই চৈত্র চক্ডার
পূঁথি। তুমিও এস না সেই সময়ে! সেই পুঁথিপাঠের পর আবার
কিছুটা আলোচনা করতে পারব আমরা তোমার একট্ আগে

জিজেনা করা ঐ প্রশ্ন ছু'টি নিয়ে। কেমনভাবে ঘনিয়ে এসেছিল মহা প্রভুর শেষ মুহূর্ত্ত আর কোথায় গেল তাঁর দেহটি।

তোমার বর্ত্তমান আবাস ঐ স্বর্গদ্বারেই আগামীকাল সন্ধ্যা ছ' টায় আসছেন রথশর্মাজী চৈতগ্যচক্ড়া নিয়ে। মাধবী ঠিক সময় গিয়ে তোমায় ডেকে আনবে।

এরপর আর কোন কথা না বলে আনন্দ এবং মাধবীর কাঁধে ছ' হাত রেথে অনেকক্ষণ সমুদ্রের একেবারে ধার ঘেষে পথ অতিক্রম করলেন প্রভুজী। যখন বাঁদিকে অদূরে মা আনন্দময়ী আশ্রম এবং ফর্গন্বার মহাশ্মশানের সমাধি মন্দিরগুলি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হল তখন হঠাৎ বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন একবার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। তারপর চন্দ্রালোকপ্লাবিত মধ্যনিশার গগন পবন আলোড়িত করে সহসা ভাবোচ্ছাদিত কঠে অপূর্ব স্থুর তৃলে আর্ত্তি করতে লাগলেন—

পয়োরাশেস্তারে ফুরত্পবনালীকলনয়া
মু'হুর্ব'ন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ।
কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দুশোর্যাস্থাতি পদম্॥

শোষের দিকে মাধবীও প্রভুজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুর ধরেছিল।
আনন্দ মুগ্ধ হয়ে শুনছিল অন্তর থেকে স্বভোৎসারিত এক
বৃদ্ধ এবং আর এক তরুণীর অপূর্ব দৈত-স্তোত্রগান। শোষে বৃদ্ধ
কম্পিত স্বরে বললেন—এটি গেয়েছিলেন শ্রীরূপগোস্থামী চৈতন্যদেবের অন্তর্জানের পর হঃসহ বিরহে ব্যাকুল হয়ে। নিরুপায়
নয়নাশ্রুতে গগুপ্পাবিত করে তিনি বলেছিলেন এই গানের মধ্য
দিয়ে। সমুদ্রতীরের উপবনরাজি দেখলেই বারবার যিনি বৃন্দাবনের

শ্বৃতিতে প্রেমবিবশ হয়ে পড়তেন, কখনও বা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁর রসনা চঞ্চল হয়ে উঠত সেই ভক্তিরসরসিক চৈতন্যদেবকে আবার কি কখনও আমরা দেখতে পাব ?

বল্তে বল্তে প্রভূজীর স্বর সহসা অশ্রুবাঙ্গে রুদ্ধ হয়ে এল প্রায়।

### ॥ औष्ट ॥

পরদিবস মাধবী যখন আনন্দকে নিতে এল তথন পাঁচটা বেজে গেছে। বাসস্তী রং-এর শাড়ী পরে, চুড়ো করে চুল না বেঁধে, নাক-কপালকে তিলকহীন রেখেই মাধবী এসেছে দেখে আনন্দ জিজেসা করল আজ যে বৈষ্ণবী সাজ নি বড় ?

চোখে তুষ্টুমির ঝিলিক তুলে জবাব দিল মাধবী—তুমি গোঁসাই হতে রাজী হলে না বলে!

তার মানে ? আনন্দ অবাক্ হল মেয়েটির আজকের এই তামাসার চং এ কথা বলা দেখে।

মানে আর কি! গত রাতে যখন তোমায় গোবর্দ্ধন গোঁদাই বলে ডাক্লাম সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে, তখন তুমি তেতে উঠে বললে না আমি গোবর্দ্ধনণ্ড নই, গোঁসাইও নই! বলেই সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। হাসির দাপট থামলে পুনশ্চ বল্ল—আসলে কি জ্ঞান ? প্রভুজীর আদেশ সভায় বা আসরে যখন যাবে তখন বৈষ্ণবীর সাজ নয়।

কিন্তু অন্য সময়েই বা ভোমাকে বৈষ্ণবী সাজতে হয় কেন ? একি কোন ছন্মবেশ ?

ছদ্মবেশ নয় গো, ছদ্মবেশ নয়। ঐটিই এখন আমার আসল বেশ। প্রভূজীর সঙ্গে আমিও যে তু বছর হল চৈতন্যত্রত গ্রহণ করেছি।

দৈতন্যব্রত ?

हुँ। भा, टिल्नाख्र । প্রভুজী कि বলেন জান ? বলেন

আধ্যাত্মিক চৈতন্যের পূর্ণবিকাশ ছিলেন পুরুষোত্তম বিশ্বস্তর যাঁর সন্মাস নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁর পুণ্য জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সত্যাসত্য খুঁজে বের করতে গেলে চৈতন্যত্রত যে নিতেই হবে। জান আজ তু' বছর হয়ে গেল বাপি মাছ-মাংস ডিম পেঁয়াজ স্পর্শ পর্যান্ত করেন না। তু' সন্ধ্যা মাত্র আহার করেন। হয় সাদ। না হয় গেরুয়া কাপড় জামা পরেন। চবিবশ ঘণ্টায় তিন ঘণ্টার বেশি কখনও ঘুমান না। কী কঠোর কুক্রুসাধন যে করে চলেছেন তিনি।

আর তৃমি ? তৃমিও ত'বললে ঐ একই ব্রতের ব্রতিনী।

আমি মেয়েমানুষ আমার কথা ছেডে দাও। ব্রত উপোস এগুলি
ত' মেয়েদেরই কাজ কিন্তু প্রভূজী আমাকে বাপি বলে
ডাকতে পর্যান্ত দেন না মার। ডাকতে হয় প্রভূজী বলে!

পাশাপাশি চলেছে ছই যুবক-যুবতী যারা কেউ কারও পরিচয় এখনও একরকম জানেনা বললে হয়। তবু আশ্চর্যা ! চৈতন্যামু-সন্ধানের কাজে উভয়েই ব্রতী বলে বোধ হয় ছুজ্জনের অন্তরের গভীরে কোথাও যেন একটা প্রমাত্মীয়ভাবোধ নিঃশব্দে দানা বেঁধে উঠতে চাইছে এরই মধ্যে।

মেয়েটি নীরবতা ভঙ্গ করে আবার কথা বলল – কী বিলাসীই
না ছিলেন প্রভুজী এই ব্রভ গ্রহণের আগে। আমার আমেরিকান
জ্যেঠিমা যথন মারা যান প্রভুজীর বয়স তথন একচল্লিশও পার হয়
নি। ষ্টেট্সেই অধ্যাপনা করেছেন বেশ কিছুদিন। আমারও
লেখাপডার হাতে খড়ি হয় ঐ দেশেই।

তুমিও আমেরিকায় ছিলে তাহলে? তাই কাল আশ্চর্য হয়েছিলাম তোমার ইংরাজী উচ্চারণে বিদেশী অ্যাকদেণ্ট লক্ষ্য করে।

বছরের পর বছর ওদেশের বিলাসবহুল জীবনের মধ্যে কাটিয়ে

এলেন যিনি তাঁর কি বার্দ্ধক্যে হঠাৎ এমন সব ছেড়ে দেওয়া সহা হয় ? বুকের বাথা ত আরম্ভ হয়েছে ব্রত গ্রহণ করার পর থেকেই। চকিতে চেয়ে দেখল আনন্দ মাধবার সদা হাস্তময় মুথখানি অব্যক্ত বেদনার ভারে যেন ছল ছল করছে।

একতলা বাড়ীটির যে ঘরে প্রভুজী বসেছিলেন চৈতন্ম চকড়া পাঠরত পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা এবং পোষ্টমাষ্টার সদানন্দ মিশ্রের সঙ্গে, ছোট একটি জবাফুলের বাগান পার হয়ে সেই ঘরে গিয়ে নিঃশন্দ পদ বিক্ষেপে প্রবেশ করল আনন্দ। তরুণী কিন্তু বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। গায়ের রং ফর্সা না হলেও চোখে মুখে পাণ্ডিত্যের আভিজ্ঞাত্য বেশ স্পষ্ট রথশর্মাজীর। খালি গা, খালি পা, চোখে চশমা। দেহের ওড়নাটি ত্মড়ে কুঁচকে তালগোল পাকান অবস্থায় পড়ে আছে উরু অবধি তুলে বসা কাপড়ের ওপরে। কোন দিকে ক্রক্ষেপ পর্যান্ত নেই পুরীর সর্বজন শ্রাদ্ধেয় ঐ জ্ঞানতপন্থীর। তিনি তালপত্রের পুঁথিটির নির্বাণ অধ্যায় থেকে পাঠ করে চলেছেন ছত্রের পর ছত্র, আর সদানন্দ মিশ্র সেগুলি তুলে নিচ্ছেন একটি কাগজের ওপরে একাগ্র মনে কলম চালিয়ে।

আধঘন্টার মধ্যেই পুঁথি-পড়া শেষ করে কর্মব্যস্ত রথশর্মান্ধীর
সঙ্গে সদানন্দবাব্ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই প্রভুজী চাপা কঠে
বলে উঠলেন আরে! এসে গেছ? আমার আশা ব্যর্থ হয়নি গোবর্দ্ধনবাব্। পাওয়া গেছে প্রভাপরুদ্রের সেই সমাধি দেওয়ার আদেশের কথা এই চৈতন্যচকড়ায়, আমার ছ'বছরের সাধনার উপসংহারের মৃহুর্ত্তে এ যে কত বড় একটা পাওয়া।

কই দেখি কোথায় সেই আদেশ। উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে আনন্দও। Here, here it is এই দ্বাখ; স্পষ্ট লিখেছেন বৈষ্ণব দাস —

> বুড়া লেংকা যাই বালি নবরে প্রবেশিল। রাজা-আজ্ঞা ছামুয়ে একথা নিবেদিল॥

# আজ্ঞা দিলে বিলোপিনো রাজা শ্রীঅঙ্গকু। সমাধি করলি সর্বে নাম রতন ঘোষি॥

অর্থাৎ বুড়া লেংকা চৈতন্যের মৃত্যুর খবর বালিসাই এর রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজার কাছে নিবেদন করল। শোকে বিলাপ করতে করতে রাজা তথন আদেশ দিলেন জ্রীচৈতন্যের জ্রীঅঙ্গকে জ্রীহরির নাম করতে করতে যেন সমাধিস্থ করা হয়। Oh what a great job this kind hearted Rathasarmaji has done for me, for all future students of history! এই বলে চৈতন্য চক্ডার পুঁথিটি সযত্তে নিজের সাইড ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলে আবার কথা বল্লেন বৃদ্ধ—আর ছটি মাত্র প্রমাণ বাকী রয়ে গেল গোবর্জন। তার একটির জন্যে আজই রাতে রওনা হব আমি রাজমহেন্দ্রীতে '

আরে ঐ ব্যথাই ত' এখন আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু মা-মণি। এর জন্তে তুমি কোন চিন্তা কোর না। এই বলে প্রাণখোলা কিছুটা হাসি হেসে নিয়ে প্রভূজী বললেন—No further light talks please. এইবার গোবর্জনবাব্ ভালভাবে চোখ লাগাও সেই তিনটি প্রধান গ্রন্থের মধ্যে। যে তিনটিতে চৈতন্তের তিরোধান সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছুটাও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাখ তিনটির মধ্যে কোন কেথাগুলির মিল আছে একটার সঙ্গে আর একটার।

কিন্তু চৈতন্যচকড়া যিনি লিখেছেন সেই বৈঞ্চব দাস চৈতন্য-দেবের তিরোধানের বিবরণ দিয়েছেন কার কাছ থেকে শুনে? আনন্দের জিজ্ঞাসা। কারুর মুখ থেকে ত' ছিনি শোনেন নি। আজ পর্যান্ত যতগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়েছি তার মধ্যে কোনটিতেই কোন কবি এই বৈষ্ণবদাসের মতন এমন জোর গলায় বলেন নি—

> এমন্ত প্রভূ যে অন্তলীলা বাণী। কহিলে বৈষ্ণব দাস প্রভাক্ষ যাহা জানি॥

এই বৈষ্ণবদাসই একমাত্র নিজেকে প্রত্যক্ষদর্শী বলে ঘোষণা করেছেন। এখন আগে নজর দাও মিলগুলির দিকে। ছাখ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল এবং বৈষ্ণব দাসের চৈতন্য চকড়া পড়লে কতকগুলি কোত্রে তিনটি গ্রন্থেই প্রায় একই কথা বলছে। জয়ানন্দ, লোচন দাস এবং বৈষ্ণব দাস তিনজনেই বলছেন চৈতন্যের তিরোধান ঘটেছিল আষাঢ় মাসে রথযাত্রা সময়ে, স্বতরাং শুক্রপক্ষে। তিনজনেই বলছেন সেই সময়ে প্রতাপক্ষত্রদেব পুরীতেই ছিলেন। তিথিটা লোচন দাস আর জয়ানন্দের মতে ছিল সপ্তমী এবং বৈষ্ণব দাসের মতে পূর্ণিমা। দেহাবসানের সময় পাওয়া যাচেছ ছটি। লোচন দাস লিখেছেন—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রতু হইলা আপনে॥

ভৃতীয় প্রহর মানে—ধর বেলা তিনটে কি চারটের সময়। এদিকে জয়ানন্দ এবং বৈষ্ণব দাস তুজনাই বলছেন রাত্রি দশ দণ্ডের কথা। দশদণ্ড বলতে রাত্রি প্রায় এগারটা বুঝায়। জয়ানন্দের ভাষায়—

> পণ্ডিত গোঁসাইকে কহিল সৰ্ব কথা ! কালি দশ দণ্ড বাতে চলিব সৰ্বথা ॥

চৈতন্য চকড়ায় আছে—

রাত্র দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হ'ল, তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে। কান্দিল বৈষ্ণবগণ কুহাতো কুহাড়ে॥

অর্থাৎ মহাপ্রভুর দেহ গরুড় স্তম্ভের পেছনে পড়ে গেল, বৈষ্ণবগণ সবাই আকুলি-বিকুলি করে কেঁদে উঠল। স্থুতরাং এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে শ্রীচৈতন্য বেলা চারটা থেকে রাত্রি এগারটার মধ্যে কোন এক সময়ে দেহত্যাঁগ করেছেন। কিন্তু কোথায় ? লোচন দাস বলছেন গুণ্ডিচায় তিনি জগল্লাথের সঙ্গেমিশে গেলেন। বৈষ্ণব দাস জগল্লাথ মন্দিরে চৈতন্যের মৃত্যু ঘটার কথা বলেছেন, জয়ানন্দ বলছেন তোটায় মৃত্যু হয়েছিল তার অর্থাৎ তোটা গোপীনাথে। বৈষ্ণব দাস বলেছেন যে, চৈতন্যের দেহাবসান ঘটল জগল্লাথ মন্দিরে কিন্তু পরেই তিনি একথাও বলেছেন দেহটা তাঁর নিয়ে যাওয়া হল তোটা গোপীনাথে।

এখন দাঁড়াল তবে কি ? এ প্রশ্নের উত্তর শোন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের জবানীতে: We may, however, make a reasonable guess as to the fact of the case. Chaitanya was in the Jagannath Temple.....when the priests apprehended his end to be near, they shut the gate against all visitors.

> ७थत्न श्यात्त निक नाशिन कथारे। मक्त ठनिया शिन चस्रुत्त छेक्रारे॥

> > ( চৈতন্য মঙ্গল, লোচন দাস )

This they did to make time for burying him within the temple. If he left the world at 4 p.M.

( ভূতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে ।

চৈতন্য মঙ্গল, লোচন দাস)

the doors, we know were kept closed till 11 P.M.—this time was taken for burying him and repairing the floor after burial. The priests at 11 P. M opened the gate and gave out that Chaitanya was incorporated with the image of Jagannath. So according to one account he passed away at 11 p. M. But better informed people know that he passed away at 4 p. M. (Chaitanya & His age, pp. 259-65)। পরে আরও এক জায়গায় ডঃ সেন যেটা সন্দেহ করেছিলেন সেটা আজ্ঞ দীনেশবাবুর মৃত্যুর এত বছর পর সত্য বলে প্রকাশিত হল।

কী ছিল তাঁর সন্দেহ ? প্রশ্ন করল আনন্দ।

ডঃ সেন লিখেছিলেন Probably the priests did so with the permission of Raja Prataprudra (Chaitanya & His age)। চৈতন্য চকড়া আজ আমাদের জানিয়ে দিল সেন মশায় মিথ্যা অনুমান করেন নি। কিন্তু এসব কথা থাক্। এখন ভাব তাহলে কী ভীষণ কাণ্ডটা ঘটেছিল সেদিন সর্বধর্মন সমন্বয়ের বিশ্ববিখ্যাত প্রাণকেন্দ্র ঐ জগবন্ধুর বড় দেউলের প্রাকারের অভ্যন্তরে আজ থেকে চারশ চুয়াল্লিশ বছর আগে। বিকেল চারটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত জগন্নাথ মন্দিরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে রাখা হল। এমন কাণ্ড এই মন্দিরের জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি আর দ্বিতীয়বার ঘটেনি কখনও। জগন্নাথ দর্শন-প্রার্থীদের কাউকেই চুকতে দেওয়া হল না। দীনেশবাবু প্রশ্ন করেছেন যদি লোচন দাসের বর্ণনা সত্যই হবে অর্থাৎ চৈতন্যদেব যদি লীন হয়ে গিয়ে থাকেন শ্রীমূর্তির শ্রীঅঙ্গে তাহলে মন্দির দ্বাররক্ষক মন্দিরদার খুলে রাখল না কেন? সেন মশায় নিজেই উত্তর দিয়েছেন এ প্রশ্নের। তিনি বলেছেন—The answer is a

simple one. the priests would not like to show him dying of fever as an ordinary man. They buried him somewhere under the floor of the temple and would not allow any outsider to enter it until the place was thoroughly repaired and no trace left after his burial.

এইখানেই ডঃ সেনের সঙ্গে আমার মতান্তর। তিনি বোধ করি জয়ানন্দের বর্ণনাকে মনে রেখেই ধরে নিয়েছিলেন মহাপ্রভু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পরে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কতকগুলি স্বাভাবিক ব্যাপার চিন্তা করে দেখেন নি। র্থের সময় গৌড়দেশ থেকে প্রতিবারের মত সেবছরও নীলাচলে এসেছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, অদৈতাচার্য্য ইত্যাদি বহু ভক্ত ও শিয়। পুরীতেও তখন ছিলেন স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ পশুত, রঘুনাথ দাস, শংকর প্রভৃতি অন্তরক লীলাসহচরবৃন্দ। এটা ত' খুবই স্বাভাবিক যে প্রবল জ্বর নিয়ে চৈতক্সদেব সত্যিই যদি মন্দিরে যেতেন তাহলে এতগুলি ভক্ত, শিষ্য এবং অস্তরঙ্গ সেবকদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে যেতেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য্য, স্বরূপ গোস্বামী, রঘুনাথ, জগদানন্দ বা গোবিন্দ এঁদের কেউই চৈতন্যের সেদিন মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন নি বা তাঁদের মধ্যে একজনও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নি শ্রীচৈতন্যের বিলীন হয়ে যাওয়ার অথবা দেহত্যাগ করার দৃশ্যটি। এর অর্থ কি? যে পার্ষদরা শ্রীচৈতন্যের সুস্থ থাকা অবস্থাতেও অপ্তপ্রহর তাঁর পাশে পাশে থাকত, মূমুর্য চৈতন্যদেবের প্রবল জ্বাক্রান্ত অবস্থাতেও তাঁদের একজনও রইল না তাঁর পাশে। কোন যুক্তিবাদী মন কি এমন উদ্ভট একটা কাণ্ডকে পত্য বলে মেনে নিতে রাজী হয় কখনও ? ্বিশেষ করে মহাপ্রভুর মানসিক ভারসাম্য বিধ্বস্ত হওয়ার পর থেকেই যথন গোবিন্দ, শঙ্কর পশুত এবং স্বরূপ দামোদরকে আমরা সবসময়েই দেখতে পাই চৈতন্যের চতুর্দিকে সসতর্ক প্রহরায় প্রায় অতন্ত্র অবস্থায় কাল্যাপন করতে। আর এ প্রশ্নটাও সকলের মনে স্বাভাবিকভাবেই উঠবে যে প্রবল জ্বরে মৃতপ্রায় তাঁদের প্রাণের প্রভুকে স্বরূপ, শংকর, গোবিন্দ, রঘুনাথ এরা একা একা মন্দিরে যেতে দেবেনই বা কেন ? তাছাড়া মুমুর্য যিনি ···ভিনি কি পারেন গম্ভীরা থেকে কীর্ত্তন করতে করতে মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করতে ? স্বতরাং জ্বরের আক্রমণে যে শ্রীচৈতন্যের শ্রীমন্দিরের মধ্যে মৃত্যু ঘটেনি সে বিষয়ে যে কোন ঐতিহাসিক সামান্য একট সাধারণ বৃদ্ধি ব্যবহার করলেই স্থুনিশ্চিত হতে পারবেন আশা করি। চৈতন্য চকড়া যা বলছে এবার সেটা লক্ষ্য কর। বৈষ্ণবদাস লিখেছেন কীর্ত্তন করতে করতে মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্ত। এর পরে চৈতন্য চকড়ার বর্ণনানুসারে আমরা দেখতে পাই সেই স্বস্থ কীর্ত্তন-নর্তন মন্ত মহাপ্রভূকে গরুড স্তম্ভের পেছনে মূতাবস্থায় পড়ে থাকতে! Oh how heartless and ruthless were those conspirators! একটা প্রাণচঞ্চল প্রেমে মন্ত মানবতাবাদী পরমপুরুষকে ওরা হিংস্র পশুর মত.....বলতে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হলেন প্রভুজী। কিছুক্ষণ সময় তাঁর অভিবাহিত হল নিজের ফুর অঞ্রতে সংবরণ করতে। পরে যখন অনেকটা সামলে নিতে সক্ষম হলেন নিজেকে তখন আস্তে আস্তে কিছুটা যেন নিজেকেই নিজে বললেন no, no, no I shouldn't go so far now হাতে অামার এখনও যে নিশ্চিত তু'টি প্রমাণ আসতে বাকী আছে।

উৎকণ্ঠিত আগ্রহে এই আশ্চর্য মানুষটির প্রতিটি কথা উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল আনন্দ এতক্ষণ। বৃদ্ধকে একেবারে নীরব হতে দেখেই সে অধৈর্যের স্থারে জিজ্ঞেস করল-– বেশ ত', কেমন করে চৈতন্যদেবের জীবনে যবনিকা নেমে এসেছিল সে কথাটা এই মুহূর্তে বলতে যদি আপনার আপত্তি থাকে না-ই বললেন। বিদ্ত তাঁর মরদেহটার কী হ'ল সেটুকু অন্ততঃ আজ বলুন দয়। করে।

ধনক দিয়ে উঠলেন প্রভুজী কপটক্রোধে। বললেন—দয়া করে? যার হাতে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস আর আশ্বাস নিয়ে তুলে দিয়েছি আমার নিজের এতদিনকার ব্যবহার করা সেই কলম, যে কলমে স্পর্শ লুকিয়ে আছে চৈতন্যগত হৃদয় থগেনবাব্র, সে আমার কাছে চাচেছ দয়।? আমিই যে তোমার দয়ার ভিথারী গোবর্জন। ছ' বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষায় পাওয়া আমার সমস্ত কিছু তুমি দয়াকরে গ্রহণ করে আমায় ছুটি দাও এবার। আমি যে বৃদ্ধ অথর্ব হয়ে পড়ছি দিনে দিনে।

এসব কি বলছেন আপনি প্রভূজী ?

ঠিকই বলছি গোবর্ধনবাব্। সবত শোনাতেই হবে তোমাকে।
না শোনালে আমি ছুটি পাব কেমন করে? কিন্তু আজ্ব নয়।
আমি ফিরে আসি রাজমহেন্দ্রী থেকে মহাপ্রভুর কাছে লেখা
রায় রামানন্দের সেই পত্রটি নিয়ে। যে পত্রে মহাপ্রভুর কয়েকজ্বন
ভক্তের নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে তাদের সম্পর্কে সাবধান
হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন রায় রামানন্দ। লিখেছিলেন—ঐ
ভক্তরা আসলে ভক্তই নয়, ওরা গোবিন্দ বিভাধরের ঐ পাপচক্রের
চব।

তাই নাকি? এমন কোন পত্র সত্যিই লিখেছিলেন নাকি বিষয়ে রামানন্দ গ

লিখেছেন ত' বটেই। ও পত্রের অন্নলিপি আমার হাতে পৌছে গেছে ইভিমধ্যেই। এখন যাচ্ছি আসল পত্রটি উদ্ধার করতে। তাই বলছিলাম ভোমাকে just wait for a fortnight। আমি ফিরে এসেই ভোমাকে বিশদভাবে বর্ণনা দেব কেমন করে ছংখী-তাপী-ত্রাতা গৌরাঙ্গকে ত্যাগ করতে হয়েছিল ইহলোক,
কাথায় কেমনভাবে অদৃশ্য হ'ল তার দেহখানি। আমি
ত' সব জেনে গেছি, সব বলে দিতে পারি এখনই। কিন্তু
ইতিহাসের দাবীত, আগে মেটাতে হবে। হাজির করতে হবে সাক্ষী,
তথ্য, প্রমাণ।

এই বলে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন প্রভূজী। বললেন—আর দেরী নয় মা মণি, গাড়ীর সময় যে হয়ে এল প্রায়।

#### ॥ ছয় ॥

প্রভূজীর মুখ থেকে গৌরাঙ্গ-জীবন নাট্যের শেষ অঙ্কের যে বিশদ বর্ণনা শুনেছিল আনন্দ, তা তার মনে যে কেবল গভীর রেখাপাতই করেছিল তাই নয়, সারা অন্তর তার উদভ্রান্তের মত খুঁজে ফিরতে চাচ্ছিল শুধু সেই স্থানটি যে স্থানে একদিন চারশ চুয়াল্লিশ বছর আগে এই পৃথিবীর সর্বকালের সর্বযুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মামুষ্টিকে লক্ষ ভক্তের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে কঠিন মৃত্তিকাগভে প্রোথিত করা হয়েছিল নিঃশন্দে, নির্দয় প্রতিহিংসা আর নিদার্জণ অবহেলায় অবগাহন করিয়ে। সন্ধ্যাস নেবার প্রাক্-লণ্ণে যাঁর হাত ধরে বিধবা মা শচীদেবী কাঁদতে কাঁদতে বার বার মিনতি জানিয়েছিলেন—

না যাইয় না যাইয় বাপ্, মায়েরে ছাড়িয়া। পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া।। ( চৈঃ ভাঃ, মঃ ২৭।২২ )

যার সন্ন্যাসগ্রহণ মুহূর্তে চতুর্দশ বর্ষীয়া কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্রুফাটা হাহাকার অনবদ্ম ছন্দে গ্রথিত করে গেছেন মর্মী বৈষ্ণব কবি লোচন দাস—

> 'এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া পালঙ্কে বুলায় হাত। প্রভুনা দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া শিরে মারে করাঘাত।। এ মোর প্রভুর সোনার নূপুর, গলার সোনার হার। এ সব দেখিয়া মরিব কুরিয়া, জিতে না পারিব আর।।

যাঁকে চাক্ষ্য দর্শন করে এসে তাঁর শারীরিক এবং পারিপার্থিক পরিস্থিতি জানাবার জন্ম পতিবিরহকাতরা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রায়ই নীলাচলে পদব্রজে পাঠাতেন নিজ সমবয়সী সথি ব্রাহ্মণকন্যা কাঞ্চনাকে (স্বামী সারদেশানন্দ রচিত প্রীঞ্জীচৈতন্যদেব, পৃঃ ৩৪২)। সেই অভাগিনী জননী-জায়ার প্রাণের নিধি ছদয়ের ধন কোথায় কোন মাটির নীচে শুয়ে রইল চিরদিনের মত, সে খবর কেমন করে কার কাছে পাবে আনন্দ ? রাজমহেন্দ্রী থেকে ফিরতে যতই দেরী হতে লাগল প্রাভূজীর, আনন্দের সমস্ত মন ততই অধীর অস্থির হয়ে উঠতে লাগল নবদ্বীপের বিশ্বস্তরের সমাধিস্থানটি খুঁজে বের করার ব্যাকুল ব্যগ্রতায়। কিন্তু কে ? কে দেবে তাকে সে সন্ধান ?

মাঝে মাঝে মনে হয় প্রভুজীর ভ্রাতুপুত্রী মাধবী হয়ত জানে সে জায়গাটির কথা। হয়ত পরম স্নেহের পাত্রী মাধবীকে কোন এক ভাব-বিহ্বল মুহূর্তে দেখিয়ে থাকবেন চৈতগ্যব্রতী প্রভুজী চৈতগ্য-দেবের শেষশয্যার সেই অভাবিধ অনাবিদ্ধৃত স্থলটি। কিন্তু যে কথা প্রভুজী শোনাতে গিয়েও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন রাজমহেন্দ্রী যাত্রার রাত্রে, শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন Just wait for a fortnight. আমি ফিরে এসেই তোমাকে বিশদভাবে বর্ণনা দেব কেমন করে ত্বংখীতাপীত্রাতা গৌরাঙ্গকে ত্যাগ করতে হয়েছিল ইহলাক, আর কোথায় কেমনভাবে অদৃশ্য হল তার দেহখানি। সে কথা নিজের জানা থাকলেও আনন্দকে বলতে রাজী হবে কি বৈশ্ববী প্রসে কি বাপির অমতে কোন কাজ করবে কখনও প্র নাকি, আনন্দেরই উচিত হবে প্রভুজীর অনুপস্থিতিতে বৈশ্ববীকে এই ধরণের প্রশ্ন করা প্—তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে—

এখন পর্যান্ত আনন্দ জানেই না মাধবী ও প্রভূজীর আন্তানাটা কোথায় ? কোন ব্যাপারেই অকারণ কৌতূহল প্রদর্শন তার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই প্রভূজীর পুরীর আবাস জানতে চাইতে দ্বিধাবোধ করেছে সে।

আ**ন্ধ** মনে হচ্ছে ওটা জানা থাকলেই ভাল হত হয়ত। প্রভূজী রাজমহেন্দ্রী যাওয়ার পর আটদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে বৈষ্ণবী একবারও খোঁজ নেয় নি তার। অথচ আনন্দ যে কোথায় থাকে মাধবীর তা অজানা নয়।

কিন্তু সে কথা ভেবে এখন লাভ নেই। আসুন প্রভূজী ফিরে, তারপর আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে ওঁদের সঙ্গে।

এই আটদিন অবশ্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি আনন্দ। প্রাচীন পুঁথির সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে সে পুরী এবং পুরীর বাইরের অনেক মঠে মন্দিরে। বড় ওড়িয়া মঠ, গঙ্গামাতা মঠ, আই তোটা, ভোটা গোপীনাথ, বালিঘাট মঠ—যেখানেই গেছে তালপত্রের পুঁথির খোঁজে, সেখানেই প্রশ্ন করেছে প্রাচীনদের—শ্রীগোরাঙ্গদেবের দেহাবশেষ কোথায় রাখা হয়েছে। কিন্তু জবাব পায়নি কারুর কাছ থেকেই। ডাঃ বসন্তু কুমার নন্দ শ্রীক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বাস করছেন প্রায় চল্লিশ বছর। তিনি গুণ্ডিচা বাড়ীর একটি বিশেষ স্থান দেখিয়ে জানালেন আনন্দকে—প্রতিবছর রথের সময় রামদাস বাবাজী পুরীতে আসার পর ঠিক এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কীর্তন করতেন আর অবিরাম কাঁদতেন ঘটার পর ঘটা। ওঁর বোধ হয় ধারণা জম্মেছিল মহাপ্রভু এখানেই কোথাও শেষ শয়ন পেতেছিলেন। (গুণ্ডিচাবাড়ীর কথা চৈতন্য চরিতের উপাদানের রচয়িতা বিমানবিহারী মজুমদার মশাই এবং চৈতন্যমঙ্গলের প্রণেতা লোচন দাস)।

ভক্ত-আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন।
গুঞ্জবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হইল অদর্শন।।
( চৈঃ মঃ, পৃঃ ১১৬-১১৭ অন্তথণ্ড )

উভয়েই অবশ্য বলেছেন তাঁদের প্রণীত গ্রন্থে। লোচন দাস এঁকেছেন মহাপ্রভুর জগন্নাথ সঙ্গে বিলীন হওয়ার চিত্র। আর বিমান বাবু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন লোচন দাসের ঐ বিবরণে। তাঁর আশক্ষা মহাভাবে বাহাজ্ঞানশূন্য চৈতন্যদেবকে হয়ত কোন ছক্তি-কারী স্বার্থান্থেয়ী গোপনে হত্যা করে ঐ গুণ্ডিচারই কোনও এক কোণে পুঁতে ফেলেছিল সকলের অগোচরে। কিন্তু মজুমদার মশাই তাঁর এই উক্তির পেছনে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে এমনই আমতা আমতা করেছেন প্রতি পদক্ষেপে যে, পড়লেই পাঠকের মনে হবে লেখক যা লিখছেন তা তাঁর অন্তরের প্রত্যয়ের রঙে রাঙানো নয়, কোথায় যেন একটা সংশয়ের স্থুর গুমরে গুমরে উঠছে ওঁর বক্তব্যের মধ্যে।

কিন্তু চৈতন্য হত্যার অভিযোগ তুলে কোথাও একটুও আড়স্টতা নেই ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং প্রভুজীর কণ্ঠে!

বিশেষ করে, অমিতস্মৃতিশক্তিধর অনলসকর্মা হৃদরোগে জর্জর বৃদ্ধ প্রভূজীর প্রতিটি যুক্তিই ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেকটাই অকাট্য বলে মনে হয় যেন। রাজতরঙ্গিনীতে কলহন বলেছেন—ভাল ঐতি-হাসিক হতে গেলে, তাকে ভাল কবিও হতে হবে। একথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্থার যতুনাথ সরকার লিখেছেন—কলহনের কথার অর্থ প্রকৃত ঐতিহাসিককে প্রথর কল্পনা-শক্তির ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতেই হবে কবিদের মত, তবেই সে পাবে ইতিহাস খনির গছবরে লুকায়িত সভ্য-রত্নের সন্ধান। আনন্দের মনে হল স্থুদীর্ঘকাল আমেরিকায় অধ্যাপনা করেছেন যে মানুষ্টি, সেই প্রভূজীর মন যে বিজ্ঞান-সম্মত বাস্তববাদী ও বিশ্লেষণ-ধর্মী হবেই সেটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই কেবল ঐ হুটি কারণেই নয়। তিনি সত্যিই এক প্রথর কল্পনা শক্তি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ইতিবৃত্ত গবেষক যাঁর সত্যসন্ধ অনুভূতি কোন সংস্কারান্ধ গলিপথে বিচরণ করে না কখনই, যিনি তাঁর এষণালব্ধ ফলশ্রুতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে লোকনিন্দা এবং জনপ্রশস্তি এই তুটি বস্তুকেই একই রকমভাবে তুচ্ছজ্ঞান করেন। নীহারবাবুর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও ঠিক এই ধরণেরই দুপ্ততার ব্যঞ্জনাই যেন মর্মরিত।

জর্জ বার্ণাড শ'য়ের লেখা একটি কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেঙ্গ আনন্দের। Common sense is instinct, enough of it is geniusএমন খাঁটি কথা এই ছনিয়ার ক'জন লেখকই বা এমন সহজ করে
বলতে পেরেছেন! কোন প্রতিভাধর ঐতিহাসিকের ক্ষত্রে একথাটা
মনে হয় বিশেষভাবেই প্রয়োজ্য। স্থান্তর অতীতে ঘটে যাওয়া
ঘটনাবলীর সত্যসমৃদ্ধ অংশটাকে কেবল সঠিকভাবে নির্বাচন করে
জিজ্ঞাস্থমহলে তা পরিবেশন করতে গিয়ে যে ঐতিহাসিক তাঁর
সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি যত বেশি প্রয়োগ করে থাকেন কালের বিচারে
দেখা যায় সেই ঐতিহাসিককে তার উত্তর-স্থরীরা ঠিক তত বড়
প্রতিভাবান বলেই স্বীকৃতি দান করে থাকে যুগে যুগে। প্রভুজীর
বিশ্লেষণভঙ্গীর বাঁকে বাঁকে সেই অসাধারণ বৃদ্ধিরই ঝিলিক যেন
স্বাস্থাই।

কিন্তু কে এই প্রজ্ঞাউজ্জ্বল বৃদ্ধ ? কী তাঁর আসল পরিচয় ? এখন পর্য্যন্ত তাঁর আসল নামটিও যে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে আনন্দের কাছে। কী অবিশ্বাস্য রকমের আত্মপ্রচার বিমুখ ঐ মানুষটি!

পুরীর বড়দেউলের (জগন্নাথ-মন্দির) পশ্চিমদ্বারের দ্বিতীয় তোরণে প্রবেশের পথে বাম ও দক্ষিণ উভয়দিকে জগন্নাথদেবের ফুল-তোটা (ফুল বাগান) তারই উত্তর পূর্ব কোণে যে-গৃহে শ্রীবিগ্রহের পুষ্পমালা ও আভরণাদি তৈরী হয় তারই অদ্রে একাকী বসে এই সব নানা কথা ভাবছিল আনন্দ জৈচির আসন্ন সন্ধ্যায়।

হঠাৎ, বামদিকের বাগানে বিরাজিত ধবলেশ্বর মহাদেবের কাছাকাছি থেকে ছই পুরুষ কঠের তীত্র বাদবিতগুর আওয়াজ কাণে আসতেই চিন্তাচ্ছন্নতাটুকু ছুটে গেল মুহূর্তে। স্পষ্ট শুনতে পেল আনন্দ কে যেন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে—যান্ যান্ মশাই, একটা ইউরোপীয়ান মন্দিরের বেষ্টনের মধ্যে ঢুকেছিল বলে যে জগন্নাথকে মহাম্নান করতে হয়েছিল, (মুন্দরানন্দ বিভাবিনোদ রচিত শ্রীক্ষেত্র ১২ পৃঃ) সেই জগন্নাথকে আবার ভগবান বলতে হবে ? সঙ্গে সঙ্গে অপর কণ্ঠ কর্কশ স্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠল আপনার মত প্যান্টকোট ধারী

একটা ফ্লেচ্ছ জগন্নাথকে ভগবান না বললেও ভগবান পুরুষোত্তম ভগবানই থাকবেন বুয়েচেন ?

বুঝেছি মশাই, বুঝেছি। প্রথম কণ্ঠ পুনশ্চ গাঁক্ গাঁক্ করে উঠল, বেশ ভাল রকমই বুঝতে পেরেছি যে, আপনাদের মত কতকগুলো ক্য়োর কোলা ব্যান্ড নিজেদের ব্যান্ডমার্কা নিবু দ্বিতার আরকে চুবিয়ে বিশ্ববন্ধাণ্ডের সমস্ত মাহুষপশুপক্ষী কীটপতক্লের স্রন্থী ত্রিভুবনেশ্বরকে একটা ছু চিবায়্গ্রস্ত ঠুন্কো ক্লীবে পরিণত করেছেন। তাই, জগতের নাথ যিনি, তাঁরও কথায় কথায় জাত যায়, তাঁকেও করতে হয় প্রায়ন্দিত্ত স্নান। আমি মানি নে আপনাদের ঐ জগন্নাথকে, আমি মানি জগন্নাথের ব্যাটাকে।

জগল্লাথের ব্যাটা ? সেটা আবার কে ? দ্বিতীয় কণ্ঠের বিশ্বিত প্রশ্ন।

ভাও চেনেন না ? জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে নিমাই পণ্ডিত।
সিংহ লগ্ন, সিংহরাশিতে জন্ম হয়েছিল বলে যে ছিল সত্যিকার একটা
পুরুষ সিংহ। জাভ বেজাতের ধার ধারেনি সে কথনও। চাঁড়াল
ডোম মুচি ম্যাথর কেউই তার কাছে অস্পৃশ্য ছিল না। ভিরধর্মী
মুসলমান তাকেও সে নিজের বুকে টেনে নিতে কারুর পরোয়া
করেনি তখনকার সংস্থারাদ্ধ সমাজেও। তাই আমার মহাপ্রভু জাতি
ভেদাভেদ বিরোধী মহান বিপ্রবী নিমাই পণ্ডিত, আপনাদের ঐ
মন্দিরে ইংরেজ ঢুকলেই জাতরক্ষা করতে মহাম্নান করতে হয় বে
জগন্নাথকে, সেই জগন্নাথ নয়, বুরলেন ?

বিতর্কের বিষয়বস্তু আনন্দকে এক-প্রকার আকর্ষণ করেই নিয়ে গেল খেন ধবলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পাশে। ফর্সা গায়ের রং দোহারা চেহারার পক্কেশ এক কেতাত্বস্তভাবে স্মাট টাই-এ স্মৃসজ্জিত ভদ্রলোককে যে বিরশকেশ ভিলক কণ্ডিধারীর সঙ্গে তর্কোশ্বত অবস্থায় দেখতে পেল আনন্দ, তাকে এক নজরেই কিন্তু চিনে নিতে কন্ত হল না একটুও। এবার নীলাচলে আসার সময়ে জগন্নাথ এক্সপ্রেসের ফার্ন্ত ক্লাসের সেই অক্সতম আপার বার্থের যাত্রী পরম বৈষ্ণব শান্তিপ্রিয় সেন। শান্তিপ্রিয়র জ্বলন্ত দৃষ্টি তখন কেবল ঐ সম্ভ্রান্ত চেহারার স্থাট-পরা ভজলোকের ওপরেই নিবদ্ধ। নাকের তিলক কুঁচকে তুই হাত নেড়ে বলে উঠল সে, 'জগন্নাথের মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলছেন কিনা জগন্নাথ দেব মহাপ্রভূই নন, মহাপ্রভূ কেবল ঐ রাধা-ভজা নিমাই ? আপনার স্পর্ধা ত মশাই কম নয় ?

আর, আপনি আবার কেমন বোষ্টম মশাই ? তেলক টেনেছেন নাকের ডগা থেকে টাকের তালু পর্য্যস্ত অথচ নিমাইকে বলছেন রাধা ভজা ?' 'আমি মধ্ব-ঘেষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নই, আমি শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের লোক, একেবারে নির্ভেজাল বৈষ্ণব-ব্যেচেন ?

তাই বলে অতবড় একজন ধর্মবিপ্লবীকে আপনি না বুঝে না শুনেই রাধাভজা বলে অপমান করবেন ?

'বিপ্লবী ? কে বিপ্লবী ? শ্রী রাধিকা নিমাই ? হাঃ হাঃ হাঃ অলাব্ তুল্য চর্বিসর্বস্থ-উদর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তাচ্ছিল্যের অট্টহাসি হাসতে লাগল শান্তিপ্রিয় সেন। অথচ ট্রেনের কামরায় বসে এই লোকটাই বলেছিল স্বয়ং ভগবান বলে আমরা যে মহাপ্রভুকে গ্রহণ করেছি এবং প্রচার করেছি, তাঁর অলৌকিক অন্তর্জান সম্বন্ধে সামান্ততম সংশয় প্রকাশ করাটাও, যে কোন বৈষ্ণবের চোখেই একটা অমার্জনীয় অপরাধ! সেই মানুষের মুখেই চৈতন্তদেব আজ আর শ্রীভগবান নন, তিনি শুধুই রাধা-ভজা, শ্রীরাধিকা নিমাই! লোকটা সেদিন চৈতন্ত-ভক্তিতে গদগদ হয়ে কী ভণ্ডামিই না করেছিল সেই চলম্ভ গাড়ীর মধ্যে!

হঠাৎ ধমকে উঠলেন এবার টাই-পরা ভদ্রলোক – থামান মশাই আপনার ঐ ঘোড়ার মতন ঘোঁংঘোতানি হাসি। নিমাই বিপ্লবী ছিল না ত' বিপ্লবী ছিল কে ? যে নিজে ব্রাহ্মণকুলে জন্মেও পঞ্চদশ- যোড়শ শতাকীর সেই ভয়ন্ধর জাত-পাত মানার যুগেও গলা ছেড়ে বলতে পেরেছিল —

মুচি যদি ভক্তি ভরে ডাকে কৃষ্ণ করে। কোটি নমস্কার করি তাঁহার চরণে।

সে বিপ্লবী নয় ? সন্ন্যাস নেবার আগেই যে নিমাই নির্দ্ধিয়া দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করেছিল তার সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়াকে (সারদেশানন্দ রচিত শ্রীশ্রীচৈতক্যদেব পৃঃ ৫০), সে বিপ্লবী নয় ? অস্তরে আদর্শ বৈষ্ণব হয়েও যে শ্রীহট দর্শনে গিয়ে তার বৃদ্ধ পিতামহকে নিজের হাতে লিখে দিয়েছিল 'শ্রীশ্রী চণ্ডী পুস্তক, সে বিপ্লবী নয় ? নিমাই লিখেছিল চণ্ডী ?' এই বলে পুনশ্চ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে হাসতে যাচ্ছিল শান্তিপ্রিয়, পককেশ ভদ্রলোকের আর এক ধমকে নিরুপায় হয়ে হাসি থামিয়ে সে প্রশ্ন করল বেশ রাগতভাবেই—নিমাই শ্রীশ্রীচণ্ডী লিখেছিল, এ-সংবাদ সরবরাহ করলে আপনাকে কোন রয়টার মশাই ?

কে আবার বলবে ? প্রাচীন অনেক গ্রন্থেই ত' এর উল্লেখ আছে। শ্রীহাটের বরগঙ্গা গ্রামে নিমাই এর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ওড়িশার যাজপুর থেকে প্রথমে গিয়ে আশ্রয় নেন, তার পরে যান ঢাকা-দক্ষিণগ্রামে। সেই বরগঙ্গা গ্রামে চৈতন্তবাড়ী বলে এখনও একটি স্থান আছে। ঐ স্থানেই নিমাই-এর জ্ঞাতি-বংশীয়রা সেই নিমাই-লিখিত শ্রীশ্রী চণ্ডী পুস্তকখানি স্বত্নের রক্ষা করে নিয়মিত পুজো অর্চ্চ না করছিলেন মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যান্ত । কিন্তু অল্লানি পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্নাাসী-স্বামী সারদেশানন্দজী খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, জনৈক ধর্মোন্মাদ নাকি ঐ পুস্তকটি অপহরণ করে নিয়ে গেছে (শ্রীশ্রী চৈতন্তদেব সারদেশানন্দজী কৃত্ত, পৃঃ ১৮)।

তা বলে, সন্যাস নেবার আগে যে নিমাই স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করত নানান আসরে-বাসরে, তাকে আপনি ডাকবেন বিপ্লবী বলে ? ফিমেল রোল করত নিমাই ?

মুখটা বেশ ভাল রকম ভেংচে শাস্তিপ্রিয় জবাব দিল—ইয়েস স্থার, ফিমেল রোলে অভিনয় করেছিল আপনার ঐ মহাবিপ্লবী নবদ্বীপ চক্র অনেকবার। চৈতন্মচরিতামুতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন না—

> কভূ হুৰ্গা কভু লক্ষ্মী কভু বা চিচ্ছক্তি। খাটে বসি, ভক্তগণে দিলা প্ৰেমভক্তি!

চৈতন্মচন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কবিকর্ণপুর 'পুরীদাস'ও এখবর লিখে গেছেন, পড়ে দেখে নিতে পারেন। মানলাম আপনার কথা সত্য। কিন্তু দেবী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বলেই নিমাই-এর বিপ্লবাত্মক কাজগুলোর জন্মেও তাকে বিপ্লবী বলা চলবে না—এ আবার কোন মগের মূলুকের আইন মশাই ?

কী বিপ্লবের কর্মটি করেছে নিমাই শুনি ? দেখতে পাচ্ছেন না তার বিপ্লবের ধাকায় আজ গোড়ীয় বৈষ্ণবরা কী সব বলে বেড়ায়। চৈতক্সচেলারা বলে কালীহুর্গার মুখ দর্শনও নাকি পাপ। আমার এক আত্মীয়া তাঁর নিত্যপাঠের গীতার ওপরে একটি রক্তজ্বা ফুল রেখেছিলেন বলে, একজন বৈষ্ণব সাধু ক্ষেপে গিয়ে যা মুখে আসে তাই বলে তাঁকে শাপশাপান্ত করেছিলেন।

কিন্তু রামদাস বাবাজীও ত' গৌড়ীয় বৈষ্ণবই ছিলেন। তাঁর উদারতার তো সীমা ছিল না। আমি নিজে তাঁকে দেখেছি কলকাতায় পোস্তার রাজবাড়ীতে তুর্গোৎসবে পৌরোহিত্য করতে।

আন্তে বলুন, মশাই, আন্তে বলুন। এখানে এমন ধাপ্পাবাজি কথা আর দ্বিতীয়বার বলবেন না ব্য়েচেন ? রামদাসবাবাজী নাকি তুর্গাপ্জাের পুরুত হয়েছিল। পুরীর ঝাঁঝপেটা মঠ কিম্বা হরিদাস মঠের কেউ যদি একবার শুনতে পায় আপনার মুখ খেকে এমন কথা ভাহলে ঝামা ঘ্যে ছেড়ে দেবে আপনার বোঁচা নাকে, সাবধান।

বেশত আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজেই কলকাতার ২৫ নম্বর মহর্ষি দেবেল্র রোডের কুমার বিশ্বনাথ রায়কে জিজেন করে আমার কথার সত্যাসত্য যাচাই করে নিন না ? কুমার বিশ্বনাথই তো এখন পোস্তার সমস্ত রাজসম্পত্তির একমাত্র মালিক। এই বলে একট্ থেমে কোট-টাই পরিহ্রিত ভদ্রলোক আবার বললেন — রামদাস বাবাজী তুর্গোৎসব করার প্রেরণা পেয়েছিলেন ত' আমার ঐ বিপ্রবী মহাপ্রভুর কাছ থেকেই।

নিশ্চরই। যতবার চৈতক্যদেব গৌড় থেকে উৎকলে এবং উৎকল থেকে গৌড়ে গেছে, ততবারই যাজপুরে বৈতরণী নদী তীরস্থ বিরজাদেবীকে দর্শন ও পূজো করেছে, ভুবনেশ্বরে গৌরীর পূজো ও স্তব করেছে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় কামকোষ্ঠীপুরে (কণ্ড্কোণম) কামাক্ষী দেবীকে, মাত্ররায় মীনাক্ষি দেবীকে, ক্যাকুমারীতে ভগবতী কুমারীকাকে দর্শন, পূজো ও প্রদক্ষিণ করেছে।

পদ্মকোটে দেবী অস্টভূজা ভগবতী।
সেইথানে গিয়া প্রভু করিলা প্রণতি।
বহুস্তুতি কৈলা তবে মোর গোরা রায়।
দেখিতে তাঁহারে শত শত লোক ধায়।
(গোবিন্দ দাসের কড়চা)

এ সব কথা কি আপনি কোন বইএ পড়ে বলছেন ? আকাশ থেকে আছড়ে পড়লেন যেন শান্তিপ্রিয় 'নয় তো কি বানিয়ে বানিয়ে বলছি ? একটা যুগের নেতৃত্ব দেবে যে তার হৃদয়কে যে বিরাট হতেই হবে। আদি শঙ্করাচার্য্যের উদার অন্তরের পরিচয় আমরা পাই তাঁর রচিত বিভিন্ন স্তোত্রাবলীতে, তীর্থসমূহ উদ্ধারে, আর, নানা দেবদেবীর মূর্তি-মন্দির প্রতিষ্ঠাতে। সন্ম্যাসীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর অন্তরের ভাবও নিজ সম্প্রদায় গুরু আচার্য্য শঙ্করের সম্পূর্ণ অনুরূপই ছিল। যে নিমাই সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, নিম্পেষিত, অম্পুষ্ঠ বলে ঘোষিত তুর্ভাগাদেরকেও

নিজের বৃকে আশ্রয় দিয়েছিল সিংহ-শৌর্ষে, ইসলামধর্মাবলম্বীকে পর্য্যন্ত গ্রহণ করেছিল একান্ত আপনার জ্বন বলে, কোন দেবতা বা দেবীর প্রতি তার বিদ্বেষ থাকতে পারে কখনও? কৃষ্ণের মত মহাদেবকেও ভক্তি করত নিমাই সারা অন্তর দিয়ে।'

মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর। টলমল করে প্রভূ নাহি রহে স্থির। ( চৈতন্য ভাগবত )

নিজহাতে বিৰদল তুলি প্ৰাভূ মোর। অঞ্চলি দিলেন শিরে প্রেনেতে বিভোর। ( চৈতন্য চরিতামৃত)

ভুবনেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিতে প্রায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল নদীয়ার গোরাচাঁদ। উদাত্ত কণ্ঠে লিঙ্গরাজ্ঞ মন্দিরাভ্যন্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে ভুবনেশ্বর শিবের উদ্দেশে যে অপূর্ব স্তবটি পাঠ করেছিল সেই তেজঃপুঞ্চকায় সন্ন্যাসী সেদিন প্রেমাশ্রুতে কপোল ভাসিয়ে, সে স্তবের সবটাই দেখতে পাওয়া যায় মুরারি গুপ্তের লেখা চৈতন্য-চরিত গ্রন্থে, পড়লেই বুঝতে পারবেন আমি মিধ্যা বলি নি। এখন আপনিই বলুন এই নিমাইকে আমি যে মহাপ্রভু বলেছি, জগন্নাথ মিশ্রের সন্ন্যাসী ছেলেকে যে আমি বিপ্লবী বলেছি – সেটা কি ভূল ? ভূল কেন হবে ? ভূমি তো ঠিকই বলেছ মহাপাত্র বাবা। গৌরমণি আমাদের বিপ্লবই ত' এনেছিল এদেশে। কেবল কি তরোয়াল খুরালে কিম্বা কামান দাগলেই বিপ্লব হয় ? উভয় তার্কিককে সচকিত করে দিয়ে সহসা এক নারী কণ্ঠ এগিয়ে এল ধবলেশ্বর মন্দিরের পেছন দিক থেকে। দিনাস্তের অপ্রভুলালোকেও আনন্দের দেখতে কষ্ট হল না এই বার্দ্ধক্যেও আশ্চর্য্য রকমের ধবলাঙ্গী সেই ছোট খাটো চেহারার ভব্রমহিলাটিকে। ধবধবে সাদা চুলের সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁহুর জল্জল করছে। কাণে নাকে, গলায়, হাতে ভারী ভারী সোণার গয়নার ছড়াছড়ি। পরিধানের গৈরিক শাড়ীর চওড়া লাল পাড় পাবকশিখার মত বেষ্টন করে আছে তাঁর সমস্ত শরীর।

তাঁকে দেখে মহাপাত্র এবং সেন উভয়েই সমন্ত্রমে তর্ক থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাতেই আনন্দ ভাবল কী ব্যাপার ? মহাপাত্র আর সেন ত্রজনেই ঐ ভব্ত মহিলাটিকে চেনে বলে যেন মনে হচ্ছে!

মহিলা ঐ তৃ'জনের নিকটতর হলে সেন শুধাল আজ বলবেন ত' মা, চৈতন্যদেবের অন্তর্জান-রহস্যের সেই গোপন কথাগুলো ? নিমেষে আনন্দের দেহের সমস্ত স্নায়গুলি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল। কী বলছে শান্তিপ্রিয় ? সভাবিভূ তা শুল্রকেশা মহিলার কাছে শুনতে চাইছে সে চৈতন্য অন্তর্জানের অতিগোপন কিছু কথা। সত্যিই কি তাহলে এই বৃদ্ধার কিছু জানা আছে সে সম্বন্ধে ? ওদিকে মহাপাত্রের চোখেও তখন বিশ্ময়ের ছায়াপাত। শান্তিপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি—আশ্চর্য্য ! শান্তামায়ির কাছে চৈতন্যের অন্তর্জান রহস্ত জানবার জন্যে আমার মত আপনিও বৃঝি এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন ? অথচ, আপনিত ঘোর চৈতন্য বিরোধী! সেন তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, আমাকে যেমন আজ বিকেলে এখানে অপেক্ষা করতে বলেভিলেন মায়ি, আপনাকেও তাহলে উনি ঠিক তেমনই—

যদিও আলাদা আলাদা দিনে তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তবু গ্র'জনকে আমি ইচ্ছা করেই একই দিনে একই সময় এখানে আসতে বলেছিলাম আজ। ভেবেছিলাম, গ্র'জনের জিজ্ঞেসার বিষয় যখন একই, তখন, একই দিনে গ্র'জনা এলে একবার মাত্র আমার বক্তব্য বললেই কাজ চুকে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি কাজনা ভাল করি নি। এই বলে কপট গাস্তীর্যে সদাহাস্তময়ী

তাঁর মুখখানিকে ভয়ানক রকমের গম্ভীর করে ভোলার বুথাই চেষ্টা করলেন।

মহাপাত্র জিজ্ঞেদ করলেন—এমন কথা বলছ কেন মায়ি ? অনেক হুঃখে বলছি বাবা।

কিসের তৃঃখ মা ? সেনের প্রশ্ন।

তোমরা ফুজনা আজকেই প্রথম পরস্পর পরস্পরকে দেখলে আমার ডাকে এখানে এসে। এখনও কেউ কারো পরিচয়টুকুও ভালভাবে জানবার সুযোগ পাও নি বোধ হয়। অথচ কী ভীষণ তক তির্কিতে জড়িয়ে পড়েছ ফুজনেই বল ত'! এটা ত' আমারই দোষ হয়েছে। তোমাদের ফুজনকেই একই দিনে একই সময়ে এখানে আসতে না বললে আর এমনটি হত না।

লজ্জিত স্বরে হুই তর্কযোদ্ধা বলে উঠল—না না, সে কি কথা মায়ি, আমরা তর্ক করছি এর জন্ম আপনি নিজেকে দোষ্ডি ভাববেন কেন ?

বৃদ্ধা বললেন—আরও বেশি নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে এখন এই ভেবে যে, তোমাদের এমন চমৎকার বিতর্কটি আমি এসে থামিয়ে দিলাম। ধবলেশ্বরের পেছনে বসে তোমাদের হুজনের আলোচনা শুনতে ভারী ভাল লাগছিল আমার।

শান্তিপ্রিয় হাত মুখ নেড়ে বোধ করি সান্ত্রনা দেবার চেষ্টাতেই বলল – তা বেশ করেছেন খুব ভাল করেছেন এমন বাজে তর্ক থানিয়ে। ঐ প্যাণ্টকোট পরা ভদ্রলোক বলে কিনা চৈত্ত্য ছিল বিপ্লবী! যে মানুষ প্রথম যৌবনে মেয়ের পার্ট করে কাটাল, মধ্য যৌবনে নিজেকে শ্রীরাধিকা বলে ঘোষণা করে গর্ব বোধ করল, যে ছিল বাল্যে চ্যাংরা, কৈশোরে ছ্যাব্লা আর যৌবনে শুকনা পাণ্ডিত্যের দন্তে ফুলে ফেঁপে ওঠা একটা আন্তু বেলুন। ভূতে পাওয়া এক রোগীর মত সারাটা জীবন যে ফ্যাচ ফ্যাচ করে কেবল কেঁদেই কাটাল। নিজে কাঁদল, স্নেহময়ী মাকে কাঁদাল,

পতিব্রতা পদ্মীকে কাঁদাল, অনুগত ভক্তদের কাঁদাল, কাঁদতে কাঁদতেই যার একদিন ভবলীলা সাঙ্গ হল—সেই মেয়েলী চৈতক্তকে ভদ্রলোক বলছেন কি না পুরুষ সিংহ, মহাবিপ্লবী! নিমাই ত' কেবল কান্নার ধর্মই প্রচার করে গেল।

বেশ জোর গলাতেই এবার প্রতিবাদ করে উঠলেন মহাপাত্র।
নিমাই চরিত্রের কিছুই বোঝেন নি আপনি। তাই অমন—

মাঝপথেই হুক্কার দিয়ে থামিয়ে দিল সেন মহাপাত্রকে।
বলল—রাখুন মশাই রাখুন। আপনার ঐ বিপ্লবীটির জীবনী
আলোচনা যদি করে কোন তরুল, তাহলে মন তার ভরে ওঠে
বিষয় অবসাদে, আসে কর্মবিমুখতা। বলিষ্ঠ যুবকও ক্লীবে পরিণত
হয়ে অসমর্থ হয় আত্মরক্ষায়।

এ সব কী যা তা বলছেন আপনি একজন যুগাচার্য্য প্রম্বন্ধে? মহাপ্রভুর উপরে লিখা প্রাচীন গ্রন্থের তাহলে কিছুই পড়েন নি দেখা যাচ্ছে! মহাপ্রভু ছিল ক্লীবন্ধের জন্মদাতা? ছিল মেয়েলি? একটু হাসলেন মহাপাত্র ঠোঁট বাঁকিয়ে। তারপর পুনরায় শুরু করলেন, স্মার্ত আর জড়-সর্বস্বদের মতের বিকৃত লেকটা চোখ থেকে নামিয়ে রেখে যদি একবার নিজের অকৃত্রিম দৃষ্টি মেলে চাইতে পারেন সেই অলোক সাধারণ দিব্যোন্মাদ মহাপুরুষের জীবনালেখ্যের দিকে, দেখতে পাবেন শৈশবেই তার অন্য প্রতিভার জ্লন্ত স্বাক্ষর সে রেখেছিল তার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কর্মে—যা দেখে পারিপার্শ্বিক সকলেরই বিশ্বয়ের আর অস্ত ছিল না। অগ্রজ বিশ্বরূপ মাত্র ধোল বছর উত্তীর্ণ হতেই সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেল। নিমাই তখন সবে আট-এ পা দিয়েছে। গুণবান যোগ্য পুত্রের গৃহত্যাগ মিশ্রদম্পতি শোকে যখন মৃত্যমান, তখন ঐ আটবছরের কচি নিমাই কী বলে বাবা-মাকে প্রবাধে দিয়েছিল মনে আছে? সে বলেছিল, দাদা সন্ন্যাসী

হয়েছেন তাতে কী হয়েছে? আমি ঘরে থেকে তোমাদের সেবা করব। তিনি সন্মাসী হওয়াতে ভালই হয়েছে। পিতৃকুল মাতৃকুল ত্ব' কুলই উদ্ধার হবে তাঁর পুণ্যবলে। এমন সাম্বনাবাক্য শোনাডে পারে যে ছেলে মাত্র আট বছর বয়সে, তার সম্বন্ধে বলতে আপনি বললেন কি না সে বাল্যে ছিল চ্যাংরা ? এর পর কয়েক বছরের মধ্যেই হল পিতৃবিয়োগ। সেই অল্প বয়সেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব কাঁথের উপর পড়লেও নিমাই কিন্তু একটুও ছুর্বল বা কাতর হল না। সে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, গৃহ দেবতা রঘুনাথের সেবাপূজা, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, শোকার্তা জননীর সেবা-শুশ্রুষা, ঘর-সংসার রক্ষা ও নিজেদের খাওয়া থাকা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ যথারীতি চালিয়েও খুব মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়াতে একেবারে ডুবে গেল। কৈশোরের আরম্ভেই তার মেধা আর প্রতিভায় সারা নবদ্বীপের পগুতমহল স্তম্ভিত। তর্কযুদ্ধে নিমাই-এর কাছে একের পর এক পণ্ডিত যতই পরাজিত হতে লাগল, নিমাই-এর সুখ্যাতি ততই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়তে শুরু হল চতুর্দিকে। মাত্র বোল বছর বয়সে নিজেই টোল খুলে অধ্যাপনা আরম্ভ করতে পারে যে বালক, তার সম্বন্ধেই আপনি বললেন कि ना किलादि हिन तम ह्यावना ! आवाद वनहान तम हिन মেয়েমার্কা ছি চ্কাছনে। কাঁদতে কাঁদতেই তাঁর নাকি ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল। ভাল করে পড়ুন মশাই। আগে ভালভাবে গভীরে ঢুকে বুঝতে চেষ্টা করুন সেই পুরুষ সিংহকে। বহুদিন আগে আচার্য্য কেশব দেনের প্রেরণায় পণ্ডিত ঈশ্বর গুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনেক প্রাচীন পুঁথি ঘেঁটে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতক্সচরিতামৃত গ্রন্থটির একটি নিভূ'ল সংস্করণ প্রকাশ করেন। **मिं** । अक्र मन निरंत्र भेष्ट्र निरंदि । भारति की निरंदा निर्माहे मश्रक्ष कृष्ण्माम कविद्राष्ट्र जार्छ। भूक्रविनश्ट क्विन कि आभि वनि ? वर्राह्म देहजनाहित्रिजामुजकात्रेख । जिनि वर्राह्म —

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহতীব সিংহবীর্ঘ সিংহের হুদ্ধার॥
সেই সিংহ বস্থক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মধ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুদ্ধারে॥

সে যখন জয়ধ্বনি করত, তার সিংহনাদে গগন বিদীর্ণ হত। সিংহবিক্রেমে সে যখন কীর্তনে নৃত্য করত তখন তার পদভরে মেদিনী টলমল করত। কেবল কি তাই ? দেহের গঠনও ছিল ঠিক তার কেশরীরই মত। তার গ্রীবা, বক্ষঃস্থল, কটিদেশ একমাত্র পশুরাজের সঙ্গেই উপমার যোগ্য ছিল—

তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধনি যে গন্তীর॥
( চৈতন্যচরিতামূত )

এই পুরুষ সিংহই একাধারে সন্ন্যাসী আর বিপ্লবী।

সন্ন্যাসী ? কাকে সন্ন্যাসী বলছেন মশাই ? আপনার ঐ মহাপ্রভৃকে ?
শব্ধরাচার্য্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের একজনের কাছ থেকে
সন্ন্যাস নিলেও সন্ন্যাসীদের মত নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলেছিল কি সে
কশ্মিনকালে ? দশনামীদের মত বেদাস্ত বিচার করত কথনও ?
দশনামীদের মত সে কি কথনও জীব-জগতের কারণ মূল
সন্তাকে এক অথও অন্বয় নির্বিশেষে পরব্রহ্ম বলে মানত ?
দশনামী সম্প্রদায়ের পরমহংস পরিব্রাক্তক আচার্য সন্ম্যাসীদের মত
জীবন বাপন তাকে কেউ করতে দেখেছে কোনদিন ? সে ত' ছিল
আমারই মত এক বোষ্টম। কত ছবিতে দেখেছি আপনার ঐ
সন্ম্যাসী বিপ্লবীয় গলায় তুলসী মালা, কপালে হরিনামের ছাপ
আর তিলক, ন্যাড়া মাথায় ইয়া বড় টিকি। এই কি দশনামীর সাজ ?

ব্যস্, ব্যস্! একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন ছাড়লে জবাব দেব কেমন করে? যে ছবির কথা বললেন আপনি এখনই, সে ছবিগুলির প্রস্থা হচ্ছে মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগের কয়েকজন একদেশদর্শী গোস্বামীবাবাজী। তাঁরা চেয়েছিলেন চৈতন্যকে নিজেদের সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে। দেখুন না, মহাপ্রভুর অনুগামী বলে পরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মহাপ্রভুকে মাধ্বাচার্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আবার অন্য একদল প্রচার করেন তাকে নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত কেশব নামে জনৈক বৈষ্ণবের শিশ্ব বলে। কিন্তু আসলে মহাপ্রভু ত' কোনদিন বৈষ্ণবই ছিল না।

শাস্তামায়িকে লক্ষ্য করে এবার চিল্লে উঠল কণ্ঠিতিলকধারী শান্তিপ্রিয় সেন—শুনছেন মায়ি, শুনছেন—কী মারাত্মক কথা বলছেন ঐ সবজান্তা ভদ্রলোক। বলছেন মহাপ্রভু আসলে নাকি বৈষ্ণবই ছিল না। তবে কি সে শৈব, শাক্ত কিম্বা গাণপত ছিল ?

শাস্তা দেবী শ্বিত হাস্তে শাস্ত কঠে জানালেন—তোমাদের এই স্থলর বাগ্বিতগুর মধ্যে না গিয়েও একটা কথা এখানে জানিয়ে রাখা হয়ত অন্যায় হবে না— আমাদের প্রাণের গৌরাঙ্গের জন্ম হয়েছিল কিন্তু শাক্ত বংশেই। মিশ্র বংশ ছিলেন শক্তি উপাসক (সারদেশানন্দ রচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব, প্রস্তাবনা, একুশ)।

বলেন কি মা? আপনি ঠিক জানেন—মিশ্রবংশ শাক্ত ছিল? সেনের অবিশাস। জেনেই ত'বলছি বাবা! মায়ির উত্তর।

মহাপাত্র বললেন—আমার বক্তব্য কিন্তু মা খুবই পরিক্ষার। চৈতত্ত ছিল একজন খাঁটি দশনামী সন্ন্যাসী। দশনামী সম্প্রদায়ী কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবার অনেক আগেই মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিল সে আর একজন দশনামী সাধকেরই কাছ থেকে—
যাঁর নাম ছিল ঞ্জীমং ঈশ্বরপুরী। নিমাই যথাবিধি আত্মশ্রাদ্ধ,
শিখাম্ণ্ডন, স্ত্রবর্জন করেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে সারাটা জ্ঞীবন ভিক্লান্নে ক্ষুন্নির্ত্তি করেছিল আদর্শ সন্ন্যাসীর মত, সন্ন্যাসী-সংঘ

সন্মাসীদের সঙ্গে থেকে। সন্ন্যাসীর সনাতন আদর্শ সম্বন্ধে লিখেছেন বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসীর গীতিতে—

গৃহছাদ তব অনস্ত আকাশ, শয়ন তোমার স্থ্রবিস্তৃত ঘাস,
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও, সেই খাতে তুমি পরিতৃপ্ত রও।
মহাপ্রভুর জীবনী যদি খোলা মন নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে স্পষ্টই দেখা যাবে—সে এই সনাতন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি মুহূর্তের জন্মেও। আর, বেদান্ত বিচারের কথা ? পুরীতে বাস্থদেব সার্বভৌম এবং কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামীর সঙ্গে বিচারের কথা আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে কী গভীর জ্ঞান ছিল তার বেদান্তবিষয়ে। আচার্য শঙ্করের মত মহাপ্রভুও ত' জগৎকারণকে অন্য-জ্ঞান-তত্ত্বস্ত বলেই পরিচয় দিয়েছে।

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ॥ ( চৈতস্যচরিতামৃত, আ ।২ )

চৈতন্য দ্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে—বাক্যমনের অতীত যে বস্তুকে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে উপনিষদ অদ্বৈতপ্রক্ষা বলে তাঁর আভাসমাত্র দিয়েছে, সমবিধান যোগীরা যাঁকে পরমাত্মা রূপে নির্দেশ করেছেন, ভক্তগণ যাঁর অবিচিন্তা শক্তিতে মোহিত হয়ে ভগবানরূপে ভজনা করে, সেই সর্ব কারণের কারণ গোবিনদ শ্রীকৃষ্ণ—এক অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বস্তু।

তাই বলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল যার প্রভাবে তাকে আপনি বৈষ্ণব বলে স্বীকারই করেন না ?

না। বৈষ্ণব বলতে আজকের দিনে আমরা যা বুঝে থাকি,
চৈতন্য তা কখনও ছিল না। বলেছি ত', সে ছিল সর্বজীবে
সমদশী এক ত্যাগব্রতী আদর্শ সন্ন্যাসা। সে তার অমুগামীদের
শিক্ষা দিত—

মহান্তভবের হয় এই তো লক্ষণ।
সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্ট দরশন॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥

( চৈতন্যচরিতামৃত )

চৈতন্য স্বয়ং বহুবার বহু জায়গায় নিজেকে মায়াবাদী সন্মাসী বলে ঘোষণা করেছে বিনা দ্বিধায়। প্রথম পরিচয় মুহূর্তে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্তা রায় রামানন্দের কাছ থেকে ভক্তির উচ্চতত্ত্ব ও ভজনপ্রণালী জানবার আগ্রহে—

প্রভূ কহে মায়াবাদী আমি তো সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥
( চৈতন্যচরিতায়ত )

চৈতন্য প্রায়ই বলত---

বৈত ভজাভদ্র জ্ঞান সব সমোধর্ম। এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম ॥..... আমি তো সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম। চন্দ্দন পঙ্কজে আমার জ্ঞান হয় সম॥

( চৈতন্যচরিতামৃত, তা 18 )

তবে সে সন্ন্যাসী হবার পর চবিবশটা বছর কেবল কীর্তনের ছল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে গেল কেন ? সেনের কঠে ক্ষোভটা যেন অনেকটা থিতিয়ে পড়েছে মনে হ'ল। কেন আবার ? বেদাস্তে যে জ্ঞানযোগের কথা আছে তা ত' সকলের জল্যে নয়! নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, ইহামূত্র-ফলভোগ-বিরাগ, শমদমাদি ঘট্-সম্পত্তি, আর মুমুক্ষতা—এই সাধন চত্তুইয়ের ওপরে যথেষ্ট অধিকার না জন্মালে— বেদাস্তের জ্ঞানযোগ যে বোধগম্যই হবে না কারও। সর্বসাধারণের পক্ষে ভগবহুপাসনাই মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট পদ্ম। বেদাস্ত-প্রচারক আদি শঙ্করাচার্যাও এই অভিমতই পোষণ

করতেন। তৈতত্তের ব্যক্তিগত বিশ্বাসও ছিল ঐ রকম। তাই, স্বয়ং সন্ন্যাসী হয়েও সাধারণ মান্ন্যুবের বিশেষ উপযোগী উপাসনামার্গ আর নাম মাহাত্ম্য প্রচার শুরু করলেন তিনি ভারতের দিকে দিকে নাম সংকীর্তনে প্রলয়ন্ধর বন্যা বইয়ে দিয়ে তার সন্ন্যাস জীবনের প্রায় আরম্ভ-লগ্ন থেকেই।

কিন্তু ঐ যে আপনার মহাপ্রভু দেশের লোককে বিভ্ঞা, বৈরাগ্য, অভিমানহীনতা, দীনহীনভাবে কাল যাপনের কথা শেখাল, শেখাল একান্তে অবস্থান করে ভগবদ্ভজন করতে—তাতে আমাদের সমস্ত জাতটারই কি অবনতি ঘটল না ? আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, বীরত্ব, কর্মপট্তা—সবই কি ঐ উদ্ভট্ খোল খঞ্জনির হটগোলে বিকৃত আর ধিকৃত হয়ে যায় নি ?

কখনও না।

কিন্তু আমি নিজে পড়েছি স্বামী নিগমাননের জীবনীতে— তিনি এই রকম কথাই লিখেছেন।

তা লিখে থাকতে পারেন। এমন কথা আরও অনেকেই লিখেছেন এবং বলেছেন আমি জানি। তবু, তাঁদের কারুর প্রতিকোন প্রকার অশ্রদ্ধাপ্রকাশ না করেই বলব, এমন সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাঁরা নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলীকে কালের ক্টিপাথরে যাচাই করার চেষ্টা করেন নি বা করার প্রয়োজনই বোধ করেন নি।

কালের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই ত' দেখা গেল—মহাবীর উৎকল-রাজ প্রতাপরুদ্র কেমন চৈতন্ত-সংস্পর্শে আসার পরে তাঁর সাম্রাজ্যের অংশের পর অংশ জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হলেন শত্রুদের শ্রীচরণমূলে। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন, শনিবার (কৃষ্ণদেব রায়ের মঙ্গলগিরি অনুশাসনে উল্লিখিত তারিথ) প্রতাপরুদ্রের সৈক্তাদের পরাস্ত করে বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেব রায় কেবল গুন্টুর (Guntur) জেলার অন্তর্গত কোগুবীড়ু দখলই যে করলেন তাই

নয়, প্রতাপরুদ্রের অক্ততম পুত্র বীরভদ্রকে বন্দীও করলেন অনায়াস প্রচেপ্টায় (কৃষ্ণদেব রায়ের স্বরচিত 'আমুক্ত মাল্যদা' নামক তেলেগু গ্রন্থ অপ্টব্য )। বীরভন্ত তখন ছিল কোণ্ডবীড় (Kondabidu) দণ্ডপাটের শাসক (Governor)। ১৫১৭তে কৃষ্ণদেব কোণ্ডপল্লী অধিকার করে প্রতাপরুদ্রের একজন মহিষী, অপর এক পুত্র এবং সাভজন প্রধান রাজকর্মচারীকে কারারুদ্ধ করলেন ( History of Orissa, Vol. 1., P 325 )। এইবার অবস্থাটা তা হলে বিবেচনা করে দেখুন একবার। এককালের যুদ্ধের পর যুদ্ধজয়ী অমিতবীর্য মহাপরাক্রিমশালী রাজা প্রতাপরুদ্র—যাঁর বীরগজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটি-কর্ণাটক-পরিচয কলুবরিগেশ্বর-শরণাগত-জমুনাপুরাধীশ্বর ত্শনসাহিস্থরতাণ-শরণ রক্ষণ-শ্রীতুর্গাবরপুত্র-পরমপবিত্র-চরিত্র-রাজাধিরাজ পরমেশ্বর ( Catalogue of sanskrit Mss, at the India office Library in London; Ed. by Dr. Eggelling, P. 419, No. 1404) বলে, তাঁরই তুই পুত্র, এক পত্নী শত্রুকরকবলিত চৈতক্সচরণামৃত পানের অল্প কিছুদিন পরেই। রাধাভজা আপনার মহাপ্রভুর বৈপ্লবিক শক্তির দৌডটা একবার বুঝুন এখন। এরপর আরও আছে। বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায় তাঁর প্রধান মন্ত্রী আপ্পাক্ষীর প্রামর্শ অনুসারে প্রতাপরুদ্রের অধীনম্ব মহাপাত্রকে গোপনে ধনরত্ব উৎকোচ দিয়ে নিজের দলে টেনে এনে, প্রতাপরুদ্রের রাজধানীতে অনুপস্থিতির স্বযোগ নিয়ে, স্বকৌশলে অতি আকস্মিকভাবে তাঁর রাজধানী এবং রাজপ্রাসাদ যথন অধিকার करत निर्लन, निक्नभाग প্রতাপরুদ্র কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হলেন। সন্ধি হলও শেষ পর্যান্ত। কিন্তু সেই সন্ধির বিনিময়ে প্রতাপরুদ্রকে কি মূল্য দিতে হয়েছিল জाনেন ? निरक्षत आपतिगी कन्ना क्रगरमाहिनीरक (नामान्तत जूका) তলে দিতে হয়েছিল শক্র কৃষ্ণদেবের হাতে, যৌতুক হিসেবে

দিতে হয়েছিল কুঞা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত তাঁর অধিকৃত সমস্ত দেশকে (R. swell's A forgotten Empire, P. 320), তেলেগু প্রস্থ 'রায়বাচকম্' বা বেঙ্কটরায় বিরচিত সংস্কৃত কাব্যপুস্তক 'কুঞ্জায়বিজয়ম' পড়লেই অপমানকর কন্সাবলিদানের সব কথা জানতে পারবেন। জানতে পারবেন পতু গীজ লেখক মুনেজের (Fernaonunez) লেখা পড়লেও। তাহলে এখন দাঁড়ালটা কি ? আপনার মহান বিপ্লবী পুরুষসিংহের প্রভাবছায়ায় এসে একজন সত্যিকার পুরুষসিংহ অপরাজেয় রাজা কেমন চমংকার মুষিকে পরিণত হ'ল। পুত্র পত্নী শত্রু হস্তে বন্দী। পুত্রীকে উপঢ়োকন দিয়ে, সাম্রাজ্যের একটা বিরাট অংশ শত্রুপদতলে নৈবেগু দিয়ে নিজের রাজগিরি বাঁচাতে ব্যস্ত সেই উপদেশমৃতপায়ী হতভাগা মৃষিক। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্রদেব যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁর রাজ্য বঙ্গদেশের হুগুলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে মাজাজের গুলুর (Guntur) জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ওদিকে তেলিঙ্গানারও অধিকাংশ ছিল তাঁরই দখলে। আর, আপনার রাধে-রাধে বলে চীৎকার করা গোপিণীগত প্রাণ সেই পুরুষসিংহের খপ্পরে পড়ার পর, প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালের শেষভাগে, সেই উৎকলরাজ্যেরই সীমানা আমরা দেখতে পাই কত ছোট হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণে গোদাবরী নদী, আর উত্তরে রূপনারায়ণ তীরবর্তী 'পিছলদা' নামক গ্রাম (Dr. S. K. Ayangar in cambridge History of India, vol III, p. 497) এই ছুইএর মধ্যবতী ভূখণ্ড ছিল মাত্র শেষ পর্যন্ত প্রতাপরুদ্রের শাসনাধীনে। নর্তন কীর্তনে মজে থাকা এক ছিট্কাছনে গুরুর পাল্লায় পড়ে শৌর্য-বীর্যে অতুলনীয় এক রণনিপুণ নৃপতির সব গেল। পত্নীর বন্দীতে মান গেল, ভূখণ্ডের পর ভূখণ্ড হারিয়ে প্রতিপত্তি গেল, কন্সাকে সন্ধির যুপকার্চে বলি দিয়ে ইচ্ছৎ গেল। আহা, প্রতাপরুদ্রের কন্মার কথা ভাবতে

চোখে জল আসে। শাজাহান-কন্সা জাহানারার মতই তুকারও (জগমোহিনী) ছিল কবিব প্রতিভা। শক্র রাজার হাতে পড়ে সেই তারই কী হেনস্তা। নামেমাত্র বিয়ে করে কী হৃদয়হীন অনাদরের গ্লানিতেই না ডুবিয়েছিলেন কৃষ্ণদেব রায়—উৎকলরাজক্যাকে! বেচারী সেই নিদারুণ অবহেলা সইতে না পেরে নিজেকে নিজেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল 'কয়ম্' নামক স্থানে (Kambam in the Kuddapah District)। সেখানেই সে তার বাকী জীবনটা অতিবাহিত করেছিল চোখের জল ফেলে—একাস্ত নিভৃতে সঙ্গীহীনা অবস্থায়। আর, সেই মর্মান্তিক দিনগুলির দহনজালার মধ্যে বসেই প্রতাপরুদ্রতনয়া তুকা রচনা করেছিল তুকাপঞ্চক্ম নামের পত্যসমূহ। জাহানারা তার আত্মকাহিনী লিখেছিল ফার্সিতে, আর তুকা পত্য রচনা করেছিল সংস্কৃতে—পার্থক্য কেবল ঐটুকুই। না হলে উভয়ের রচনাতেই চোখের জলের মুনের ভাগ প্রায় সমানই।

আনন্দের এই সময়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেদিন রাত্রে প্রভুজীর বলা কথাগুলি। তিনি বলেছিলেন— রণক্ষেত্রে যতবারই পূর্বকার দিখিজয়ী প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটতে লাগল, চৈতন্যবিরোধী গোষ্ঠী ততবারই ঐ পরাজয়ের কারণ হিসেবে জনসাধারণের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই। রটনা করতে লাগল—রাজাকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা করে তুলে তাঁর সমস্ত শৌর্য-বীর্য নম্ভ করে দিয়েছে কীর্ত্তন-সর্বস্ব রাধিকাভাবের সাধক ঐ নবদ্বীপনন্দনই। প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগেকার সেই হুরভিসন্ধিমূলক রটনার প্রভাব থেকে আজও তবে মৃক্তি পাই নি আমরা ? আজও ঐ রকম হাজারে হাজারে শান্তিপ্রিয় সেন দেশব্যাপী শুধু দোষারোপ করেই চলেছে ভক্তিভাবের নবদিগস্তের আবিষ্কর্তা শ্রীগোরাঙ্গেরই প্রতি প্রতাপরুদ্রের রাজ্যসীমা ক্ষুত্রতর হওয়ার জন্ম।

মারখানে সেনের বিক্রমে একটু ভাটা পড়লেও শেষ বক্তাবের সময় আবার সে যে বেশ ঝাঁঝাল হয়ে উঠেছিল সেটা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারল আনন্দ।

সাহেবি পোষাক পরা ভদ্রলোককে দেখে মনে হল সেনের শেষ কথাগুলো তাঁকে যেন বেশ কিছুটা বিহ্বল করে তুলেছে! এর পর ঠিক কোন যুক্তি দিয়ে যে শুরু করা যায় এটা যেন তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না। আনন্দ ভাবল—এইবার তাকেই বৃঝি আসরে নেমে তর্কের হাল ধরতে হয়। কিন্তু না, তাকে তা করতে হল না। সবাইকে বিশ্বিত করে দিয়ে অন্তত স্থললিত অথচ ভাবগম্ভীর কঠে সরব হয়ে উঠলেন সহসা, বুদ্ধা মহিলা। বললেন—উড়িষ্যা আর বাংলার এক সীমান্ত শহরে আমার স্বামী নামজাদা অ্যাড্ভোকেট হলেও, উকিলের বৃদ্ধি আমার মধ্যে অনুপস্থিত। তাই তর্ক আমি করতেই পারি না একেবারে। তবু কিছু কথা না বলেও পারছি না বাবা। তোমাদের মুখ্যস্থ্য এই মায়ির ভুলচুক তোমরাই শুদ্ধ করে নিও। এই বলে মুহুর্তের বিরভিতে মুখের মধ্যে হাতে রাখা একটা পানের থিলি গুঁজে দিয়ে পুনশ্চ আরম্ভ করলেন তিনি। বললেন—প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের প্রথম ভাগ তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে বিশেষ অমুকূল ছিল। তখন বিদরের (Bidar) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাহ্মনী সুলতান মহম্মদ্ পরাক্রমহীন ছিলেন। বিজয় নগরের সালুব-বংশ ছিল ধ্বংসোনুখ। আর গৌড়ের স্থলতান হুসেন শাহ্ তখনও যথেষ্ট প্রতাপশালী হয়ে উঠতেই পারে নি। তাই পর পর কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হওয়া স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব হয়েছিল প্রতাপরুদ্রের। কিন্তু তাঁর চরিত্রে অন্যের রাজ্য অযথা গ্রাস করার পিপাসা কখনই ছিল না। সেই কারণেই বোধ করি নিজের রাজ্যবিস্তারের চেষ্টাও তিনি করেন নি যথেষ্ট স্মুযোগ থাকা সত্ত্বেও। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়া-ধিপতি পাঠান স্থলতান হুসেন শাহ অতর্কিন্ডে আক্রমণ করে বসল

উড়িয়াকে। যে বছর আমাদের ঠাকুর গৌর প্রথম পদার্পণ করলেন শ্রীক্ষেত্রের মাটিতে, সেই ১৫১০ খৃষ্টাব্দেই দক্ষিণে অভ্যুদয় ঘটল বিজয়নগরের রণচতুর প্রতাপান্বিত অধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের। ওদিকে নতুন বাহ্মনী স্থলতানও ক্রমেই হয়ে উঠল ভয়ানক রকমের তুর্ধর্ব এবং আগ্রাসী। তিন দিক থেকে তিন প্রবল শক্রর ক্রমান্বয় আক্রমন সহ্য করতে হয়েছিল প্রতাপরুদ্রদেব গজপতিকে। তাতে কিছু কিছু ক্ষয়ক্ষতি ত' তার হবেই বাবা, কিন্তু তার জন্য তোমরা আমাদের গৌরমণিকে ছষ্বে কেন ? কোন রাজবংশ পৃথিবীর কোথাও কি কখনও একভাবে চিরদিন রাজহ করতে পেরেছে ? যতুপতেঃ ক্র গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা! কোথায় গেল শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য ? কোথায় খুঁজে পাবে আজ শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব ? যে কৃষ্ণদেব রায়ের এত শক্তিপ্রমন্ততা, এত দিশ্বিজয়—চেয়ে দেখ তাঁরই অধঃস্তন অচ্যুত রায়, রামরাজ প্রভৃতির শুময়ে সেই বিজয়নগরের কি তুর্দশা। টালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানর। হিন্দুদের পরাভৃত করে রামরাজকে হত্যা আর বিজয়নগরকে চুরমার করল, বিজয়নগরের শত শত মর্মরসোধ ধ্লিসাৎ হল। কই বিজয়-নগরের কেউ ভ' গৌরাঙ্গের চরণ চুম্বন করে নি। তবে কেন প্রতাপরুদ্রের রণক্ষেত্রে পরাজয়ের জন্য অকারণেই তোমরা আমাদের প্রাণগোরকে দায়ী করবে? ঐতিহাসিক প্রভাত মুখুজ্জে তাঁর The history of medieval Vaishnavism in Orissa গ্রন্থে ঠিক আমার এই কথাগুলিই ইংরেজীতে লিখেছেন যেন। তিনি লিখেছেন---

The real cause of the fall of the empire was not the 'acceptance of Neo-Vaishnavism', but the weakness of the successors. It is a law of nature that no family can produce uninterrupted line of geniuses. The tottering empire, surrounded by

powerful foes, was like the bow of Ulysses which only a strong man could handle. প্রতাপরুদ্ধ কখনই তেমন লোহস্নায়্র মানুষ যে ছিলেন না তা তাঁর সময়কার উড়িয়ার ইতিহাস পড়লেই জানতে পারা যায়। প্রভাতবাবু বলেছেন—

It is difficult to link this sickening tale of moral turpitude with the Chaitanya Movement, which taught mankind to be faithful and honest... Thus Vaishnism or no Vaishnavism—the succession of weaklings, the moral degeneration of high officials of the state and the decline in the military strength of the nation would have brought about the downfall, sooner or later (chap. x1 pp. 177-78)

কিন্তু মা, সারা জীবন যে মানুষ্টা গোপীপ্রেম, কিশোরী-প্রেম আর রাধা রাধা বলে কাটাল, তাকে ভদ্রলোক বিপ্লবী বলছেন কী হিসেবে বলুন ত'? বিপ্লবী সন্মাসী বলি আমরা বিবেকানন্দকে। হাঁা, পুরুষসিংহ যদি বলতে হয় ওঁকেই।

সেন এবার আক্রমণের অন্য পথ খুঁজছে বোঝা গেল।

উদার হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে শাস্তা মায়ি জবাব দিলেন— সেই স্বামী বিবেকানন্দই যে গৌরহরির প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হয়েছিলেন কতবার তা বৃঝি জানা নেই ?

শক্তির পূজারী বিজোহী সাধু বিবেকানন্দ করেছিলেন রাধাভজা চৈতন্মের প্রশংসা ? এমন মিথ্যে কথা আপনাকে কে বলেছে মা ?

মিথ্যে নয় বাবা, মিথ্যে নয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজবাসীগণ যে অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন স্বামীজিকে, তারই উত্তরে আমেরিকা থেকে তিনি লিখেছিলেন—'একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' জাল ছেদন করিয়া উথিত হইয়া-ছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল, কিছুদিনের জন্ম উহা ভারতের অপরাপর প্রাদেশের ধর্ম জীবনের সহভাগী হইয়াছিল।' বৃদ্ধা লহমার জন্মে নীরব হলেন একবার। বোধকরি কিছু স্মরণ করার প্রয়াসেই এই নীরবতা। মহাপাত্র এতক্ষণ বিশেষ কৌতৃহলের সঙ্গে শুনছিলেন মহিলাটির কথা। শাস্তা মায়ি থামতেই—মহাপাত্রের উদগ্রীব কণ্ঠ শ্রুত হল—'তারপর মায়ি, তারপর গু

বৃদ্ধা আবার আরম্ভ করলেন—আর গোপীপ্রেমের কথা যে বলছিলে একট আগে। তা এ গোপীপ্রেম সম্বন্ধে যে বিবেকানন্দকে তুমি বিপ্লবী বলে স্বীকার করেছ, তিনি কি বলেছেন জান ?

বড় বড় চোখ করে বিকৃত স্বরে শান্তিপ্রিয় জানাল-এমন কথা ত' কোথাও পড়িনি, কারুর মূখে শুনিনি জীবনে যে, বিবেকানন্দ লিখে গেছেন গোপীপ্রেম সম্বন্ধে। তা কি লিখেছেন ? নির্ঘাৎ কষে গালমন্দ্ করেছেন ঐ গোপীপ্রেমীদের ? পুনরায় ঠোটে সহজ সরল হাসি ফুটিয়ে মায়ি বললেন—শোনই না কি লিখেছেন তিনি বুন্দাবনের গোপিনীদের প্রেমলীলা সম্বন্ধে। তিনি বলেছেন. আমি এক্ষণে এই আর্যাবর্ত নিবাসী ভগবান শ্রীচৈতন্তের বিষয় উল্লেখ করিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মন্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন....। সেই প্রেমের অত্যন্ত বিকাশ যাহা সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলার রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে— প্রেম মদিরা পানে যে একবার উন্মত্ত হইয়াছে সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বৃঝিতে অক্ষম।..... আমাদের সহিতই শোণিত সম্বন্ধে সম্বন্ধ অগুদ্ধাত্মা নিৰ্বোধ অনেক আছে, যাহারা গোপী-প্রেমের নাম শুনিলে যেন উহাকে অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া দশহাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে আমি কেবল এটুকু বলিতে চাই, আপনার মনকে আগে বিশুদ্ধ কর, আর ভোমাদিগকে ইহাও শ্মরণে রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অম্ভূত গোপীপ্রেম বর্ণনা

করিয়াছেন তিনি আর কেহই নহেন, সেই আজন্মশুদ্ধ ব্যাসতনয় ওক। · · · প্রথমে কাম, কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি স্মাসক্তি ছাড় দেখি। তখনই—কেবল তখনই গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এতই বিশুদ্ধ জিনিব যে সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বুথা। প্রতি মৃহূর্তে যাদের হৃদয়ে কাম কাঞ্চন যশোলিন্সার বৃদ্ধুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বৃঝিতে, উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা। দর্শনশাস্ত্র শিরোমণি গীতা পর্য্যস্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মন্তভার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে: কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদনের উন্মত্তা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা বিভামান; এখানে গুরু-শিষ্যু, শাস্ত্র উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ দব একাকার, ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই, দব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোশততা। তথন সংসারের আর কিছুই মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ—একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্য্যস্ত কৃষ্ণের স্থায় দেখায়, তাঁহার আত্ম তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। · · · · যখন সমগ্র জ্বগড তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অস্থ্য কোন কামনা থাকিবে না, যখন ভোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তগুদ্ধি হইবে, আর কোন লক্ষ্য থাকিবে না, এমন কি ভোমাদের সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা পর্যাস্ত থাকিবে না তখনই তোমাদের ছদয়ে সেই প্রেমোম্মন্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহেতুক প্রেমের শক্তি বৃঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যথন এই প্রেম পাইলে—ভথন সব পাইলে। (ভারতে বিবেকানন্দ)।

কেবল আনন্দ নয়, তুই উত্তপ্ত তার্কিক মুগ্ধ হয়ে শুনছিল দি তুর, অলঙ্কার আর চওড়া পাড় শাড়ীতে সজ্জিতা বর্ণবর্ণা বৃদ্ধার মুখের কথাগুলি। অনুতেজিত স্বরে কী গভীর আন্তরিকতা নিয়েই না ধীরে ধীরে নিজের বক্তব্যকে পরম প্রভায়ে পরিবেশন করছিলেন এভক্ষণ মায়ি।

তার কথা শেষ হতেই পুনশ্চ তাঁকে প্রশ্ন করলেন মহাপাত্রই। শুধালেন, আর মায়ি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু বলে যান নি মহাপ্রভু সম্বন্ধে?

বলেছেন বৈকি! বাংলার তুই শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিপ্লবী ঠাকুর গৌরহরি আর ঠাকুর রামকুঞ, তুজনেরই প্রাণের দিখিদিক-প্লাবী আধ্যা-ত্মিকতাকে প্রথম সজাগ করে তুলেছিল কিন্তু একই পুরী সম্প্রদায়। এটা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীই প্রথম স্থপ্ত ধর্মপ্রতিভাকে জাগ্রত করে তুলেছিলেন গৌরাঙ্গদেবের মধ্যে। আর রামকুঞ্দেবকে সন্ন্যাসাশ্রম দান করে হুরন্তগতিতে সাধন মার্গে এগিয়ে যাওয়ার নবপ্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ করে তুলেছিলেন তোতাপুরা। ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের এই ছুই যুগস্রপ্তা **पिनातौतरे जग्न राय्याचन के करे काल्यन मारमरे। अत्रमरः मरान्य** অনেক জায়গায় অনেকবারই অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা নিয়ে আলোচনা করেছেন চৈতন্যদেবের প্রেম আর ভক্তির বিষয়ে। শ্রীগৌরাঙ্গের যে প্রেম আর ভক্তিবাদকে তুমি একটু আগে বিদ্রূপ করছিলে সেন বাবা, বিজ্ঞপ করেছেন রাখালদাস বাঁড়ুচ্ছে আর হরেকুঞ মহতাবের মত কত না ঐতিহাসিক। (History of Orissa, vol. I, by R. D. Banerjee, pp. 330-31. History of Orissa, vol. 1. by H. K. Mahtab, p. 329).

এই হতভাগ্য দেশের, সেই ভক্তিবাদ সম্বন্ধেই বলতে গিয়ে ভাবাবেশে উচ্ছুসিত হয়ে পড়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিবারই। তিনি বলেছেন—চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান জ্ঞানস্থর্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম ত্ই-ই ছিল.। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, ১ম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

আপনি যা যা বলছেন আমি কিন্তু তার একটি বাক্যও বিশ্বাস করছি না মা। কালীসাধক, আমিষাশী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ত' আর অন্য কোন কর্ম ছিল না—তাঁরা গেছেন আকাট বোষ্টম শাক-পাতা খাওয়া ত্ব' হাত তুলে হরি হরি বলে তড়াক্ তড়াক্ নৃত্য করা ঐ চৈতন্যের সুখ্যাতি করতে। শান্তিপ্রিয়র কণ্ঠে শান্তিহীনের অভব্য প্রগলভতা।

কিন্তু তাতে মায়ির হাসিবিচ্ছুরিত চোধমুখের ঔচ্ছাপ্য স্থিমিত হল না একট্ও। তিনি সহাস্থেই পুনর্বার বললেন—বেশ ত' বিশ্বাস করতে না ইচ্ছে হয়—নাই বা বিশ্বাস করলে। কিন্তু তবু শুনে রাখতে দোব কি ? শোনই না পরমহংসদেব আরও কি কি বলেছিলেন চৈতন্যের প্রেমভক্তি সম্বন্ধে। বলেছিলেন, কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ্ব পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে কোন সন্দেহ নাই।…… (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ, ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিছেদ)।

চৈতন্মদেব ভক্তির অবতার, জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন ( শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, ১১শ খণ্ড, ১ম পরিছেদ )। সত্যিকার ভক্তির ওপর ভিত্তি যে ধর্মের, সেই ধর্ম কি কখনও কোন জাতি বা দেশের ক্ষতি করতে পারে ? অথচ উড়িয়া গভর্শমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'নব কলেবর-ম্মরণী ও উড়িয়া-পরিচিতি' ( ১৯৫০ শ্রীষ্টাব্দে উড়িয়া সরকারের পাবলিক রিলেসন্স্ ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, পৃষ্ঠা—২৭) নামক পুস্তিকাতে যা লেখা হয়েছে তার মূল বক্তব্য কিন্তু হচ্ছে—রাজ্বনীতিতে ধর্মের প্রভাব সর্বস্থাে সর্বদেশেই সর্বনাশের কারণ হয়েছে। কিন্তু, সত্যিই কি

তা হয়েছে বাবা ? অতীতের হতিহাস কি আমাদের সেই কথা বলে ? ধম মানে ত'ধর্মান্ধতা বা ধর্মোন্মন্ততা (Fanaticism) নয়! ধর্মে শ্বিত্ততা পাশবিক্তারই আর এক নাম। তার প্রভাবে রাজনীতি নিশ্চয়ই কলুষিত হবে, ডেকে আনবে দেশ ও দশের চরম বিপর্যায়। কিন্তু ভক্তি ভিত্তিক ধর্ম যে সব জীবের মধ্যেই শিব দেখতে পায়! তার প্রভাবে রাজনীতিও তখন প্রম শুভঙ্করই হয়ে ওঠে। রামচন্দ্রের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ছিল যোল আনা তাতে কোশলের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয়েছিল কি ? শ্রীকৃঞ্জের রাজনীতিও ছিল ধর্ম'ভাবপরিচালিত –তাতেও দেশ আর সমাজ উপকৃতই ত' হয়েছিল। অশোক ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁর রাজ্য-পরিচালনার প্রতিটি পদক্ষেপেই তাই আমরা দেখতে পাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক, তাই নিজে বৌদ্ধ হয়েও তাঁর শিলালিপিতে তিনি অনায়াসে রোষণা করতে পারলেন—ভোমার সঙ্গে যার ধর্ম মত এক নয় এমন গৃহী অথবা সন্ন্যাসী যে কোন ব্যক্তির ধর্ম মতের প্রতি প্রদ্ধা প্রদর্শন কোরো। ( শরংকুমার রায়, বিভারত্ন, বিভাভূষণ রচিত বৌদ্ধ ভারত, পুঃ ৭৮ )।

প্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর কলিঙ্গাধিপতি ধরবেল (Kharabela) ছিলেন ভারতের অহাতম শ্রেষ্ঠ জৈন নৃপতি। একদিকে পূর্বঘাট থেকে পশ্চিমঘাট পর্যান্ত, অপরধারে—দক্ষিণের কৃষ্ণাতীরবর্তী পাণ্ডারাক্ত্য থেকে উত্তরে মথুরা পর্যন্ত বিস্তান্ত বিশাল ভূষণ্ড ছিল তাঁর পদানত। ভূবনেশ্বরের অদ্রে অবস্থিত উদয়িরি-শগুর্গিরি অত্যুপম শিল্প কর্ম ও যে ধরবেলেরই অমরকীর্তি—সেই ধরবেলও ও' ব্যয়ং অত্যন্ত গোঁড়া জৈনধর্মী হয়েও নির্দ্ধিধায় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন—আমি সর্বধর্মের পূজারী, আমি সমস্ত ধর্মের মন্দিরের সংস্কারক (Dr. K. S. Behera লিখিত Glimpses of the past: sidelights on the cultural heritage of Orissa প্রবন্ধ

জুষ্ট্য। Indian History congress 1977 souvenir-এ প্রকাশিত। গুঃ 41)।

ভৌম-বংশীয় (Bhaumakara Dynasty) রাজা শুভকর দেবকেও আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই ব্রাহ্মণদের মন্ত পৃষ্ঠপোষক রূপেই, বৌদ্ধ হয়েও তাঁকে বর্ণাশ্রম প্রথা কঠোর ভাবে মেনে চলতে। এঁদের সকলের রাজনীতিতেই ত' ছিল ধমে<sup>'</sup>র যথেষ্ট প্রভাব, কিন্তু কই, এঁদের কারুর রাজ্বকালই ত' অ্ত্যাচার-অনাচার আর তুর্নীতিতে কলুষিত হয় নি, পতনও হয় নি এঁদের কারুর রাজ্যেরই। বরং শিল্পে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, বাণিজ্যে এঁদের সময়েই রাজ্যগুলি শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জনে সক্ষম হয়েছিল সারা ভারতে। তার কারণ এঁরা ছিলেন প্রকৃতই ধর্মের পূজারী, त्य धर्म मानवजावित्वाधी नय़, त्य धर्म खार्थमर्वच नय़, त्य धर्म নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্মে ধর্মোন্মন্ততাকে ধর্মের নামে প্রশ্রয় দেয় না কখনও। তাই বলছিলাম---নবকলেবর শ্বরণী ও উড়িয়া পরিচিতি পুস্তিকাতে উড়িয়া সরকার ঠিক কথা লেখেন নি। আর যে ঐতিহাসিকরন্দ প্রতাপরুদ্রদেবের সময়ে উৎকল রাজ্যের প্রতাপ ক্রমশঃ কমে আসার জন্মে চৈতত্ত্ব-প্রচারিত ধর্মকেই দায়ী করে পরম তৃপ্তি লাভ করে থাকেন তাঁরাও আসলে ভুলই করেন। ঐ ঐতিহাসিকরা কি জানেন না যে, চৈতত্তার পরবর্তীকালে চৈত্ত্যভাবপুষ্ট হয়েই হিন্দু সমাজে কেমনভাবে এক বিরাট ক্ষাত্র শক্তির উদ্বোধন হয়েছিল। বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে মল্লভূমে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্প-দঙ্গীত-চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রভূমি বিষ্ণুপুরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই সেই কীর্তিউজ্জ্বল ক্ষাত্রশক্তির সন্ধান भिनट एनती श्रव ना। आवात अग्रमिरक पूर्वश्रास्त्र आमारमत পর্বতমালার অভ্যন্তরে অনার্য নাগাজাতির সংমিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত

মণিপুর রাজ্য ও মণিপুরী জাতির শিক্ষা সভ্যতার ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় মণিপুরের ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপরে আমাদের গৌরহরির প্রভাব এখনও কত গভীর। ঠিক এমনই গারো, টিপারা, খাসিয়া প্রভৃতি আরও কত পার্বত্য জাতির ওপরেই যে চৈতন্য প্রভাব আজও অক্ষুয়, অটুটই রয়ে গেছে তার সন্ধান রাখেন কি চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের নিন্দাকারী ঐ ঐতিহাসিকের দল ?

বৃদ্ধা মহিলা হাসলেন। কথার শেষের দিকটায় একটা চাপা ক্ষোভে তাঁর কণ্ঠ বার বার কেঁপে উঠছিল। মনে হচ্ছিল এই বৃঝি তাঁর বাক রুদ্ধ হয়ে যাবে।

মহাপাত্র ছুটে গিয়ে প্রথমে হাত চেপে ধরলেন পুত্তলিবং দাঁড়িয়ে থাকা শাস্তিপ্রিয় সেনের। বললেন—ভাই, ভাগ্যে আপনি আমার মহাপ্রভূর উপর অক্যায় কটাক্ষপাত করে আমায় ক্ষেপিয়ে তুললেন, তবেই না মায়ি আজ মুখ খুললেন। না হলে কেমন করে সন্ধান পেতাম আমরা মায়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডারের। তারপর শাস্তাদেবীর চরণ স্পর্শ করে পদ্ধ্লি গ্রহণান্তে শ্রদ্ধাসিক্তম্বরে নিবেদন জানালেন—এইবার এই অধ্যের প্রতি অনুগ্রহ করুন মা। দয়া করে বলে দিন আমাকে, কোথায় রয়েছে আমাদের সেই প্রাণের প্রভুর সমাধিং পুলিশে কাজ করভাম, পাপের পাহাড় জমেছে সারা জীবন ভরে। তাই আপনি যেদিন বললেন, চৈতক্তদেবের অন্তর্জান রহস্তের অতি গোপন কথা শুনাবেন আপনি, দেখাবেন তাঁর সমাধি স্থান, সেদিন থেকে একটা নতুন আশার আলো দেখতে পেয়েছি—হাদয়ে। বার বার মনে হচ্ছে যেখানে শুয়ে আছেন সেই পতিত পাবন—সেখানকার সন্ধান যদি পাই, যদি পারি সেই লক্ষ পাপীতাপীতারণের সমাধিমূলে একবার কপাল ঠেকাতে, হয়ত কিছুটা লাঘব হবে পাপের বোঝা আমার। আমার পাপের তাপে ঝলসে যাওয়া বুকের এই নতুন

আশার আলোট্কু নিভিয়ে দেবেন না মায়ি, আমায় দয়া করুন, করুণা করুন এই অভাগার প্রতি—! বলতে বলতে তুই হাত জ্যেড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তিনি বুদ্ধামহিলার পদপ্রান্তে।

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি মহাপাত্রের তু কাঁধ ধরে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে প্রগাঢ় স্বেহের স্থরে থেমে থেমে কথা কইলেন —'ছিঃ অমন করে বলতে হয় না, বাবা। আমিই যে সকলের করুণার ভিখারী, আমি আবার করুণা করব কাকে? যে কথা আমি দিয়েছি তোমাকে আর ঐ সেন বাবাকে, সেকথা রাখবার জক্তই ত' আজ এখানে আমার আসা। কোথায় কেমনভাবে চিরদিনের মন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন মহাপ্রভু তা নিশ্চয়ই শোনাব তোমাদের ত্র'জনকেই, নিশ্চয়ই নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব তোমাদের আমার গৌরস্থন্বরের সমাধি—যদি রাজি থাক তোমরা আমার সঙ্গে যেতে।'

মহাপাত্র এবং সেন একই সঙ্গে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল— ব্যামরা এখনই রাজী মায়ি!

শান্তাদেবী বলে চললেন—"তোমাদের ছজনের বিতর্ক শুনে ব্রুতে পেরেছি গৌরকে তোমরা কত ভালবাস। আর ভালবাস বলেই না এমন বিশদভাবে থুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঠ করেছ তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলি।"

সবিশ্বয়ে আনন্দ লক্ষ্য করল বৃদ্ধার এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপ্রিয়র তৃই নয়নে অশ্রু উথ্লে উঠল যেন। বাষ্প-রুদ্ধারে সেন বলতে চাইল—'কিন্তু, মা, আমি ত' আজ কেবল তার নিন্দাই করেছি, তবু আপনি কেমন করে বুঝলেন—' কথা তার অসমাপ্তই রয়ে গেল। মায়ি বলেই চললেন—'গাঁর কণামাত্র কুপা লাভ করেই দবির খাস পেরবতীকালে যিনি শ্রীরূপ, দবীর = সচিব, খাস = নিজম্ব) আর সাকর মল্লিক (সাকর = শ্রেষ্ঠ,

(মল্লিক = গৌরবের পাত্র) শ্রীসনাতন গৌডের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদও ছেডে দিল হাসতে হাসতে ( চৈঃ চঃ, মঃ ১৯।১৩-২৩ ), রায় রামানন্দ ছেড়ে দিল রাজমহেন্দ্রীর রাজ্যপালের পদ, সপ্তগ্রামের ধনকুবের জমিদারের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করল তার ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য আর অপ্সরাসম ভার্যা যাঁর প্রেমের স্পর্শ টুকুমাত্র পেয়েই শক্তিমদেমত্ত মত্যপ ভ্রষ্টাচারী নবদ্বীপের দোর্দগুবিক্রম নগর কোটাল জগন্নাথ আর মাধবদাসও (জগাই মাধাই) অমানবদনে প্রতিদিন প্রাতে সকলের আগে গঙ্গায় গিয়ে গঙ্গারঘাট স্বহস্তে ধুয়ে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে রাখতে আরম্ভ করে দিল যাতে লোকে একটু আরামে বসে স্নানাহ্নিক করতে পারে (এখনও নবদ্বীপের একটি ঘাটের নাম 'মাধাই-এর ঘাট')। সেই আমাদের প্রেমের ঠাকুরের দয়া থেকে তুমিই বা কেন বঞ্চিত হবে মহাপাক্র वावा ? এই পर्यास वर्तन, এकवात नीतव शतन मानकाता वृक्षा। কী সব যেন ভাবলেন আপন মনে কিছুক্ষণ। তারপর শুরু করলেন ধীরে ধীরে, 'এইবার তোমরা তুজনেই স্থির হয়ে বস বাবা মনটাকে একট শান্ত করে নাও। কারণ, এবার ভোমাদের শুনতে হবে এমন এক অন্তর্জানের কাহিনী যে কাহিনী নেতাজী স্থভাষের উধাও হয়ে যাওয়ার কাহিনীর চেয়ে একটও কম রহস্থময় নয়।

মহাপাত্র এবং সেন আকুল আগ্রহ ভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল মায়ির মুখের পানে নির্বাক হয়ে। আনন্দেরও সমস্ত প্রাণমন উৎকর্ণ হয়ে উঠল মুহূর্তে—এক ছংসহ উত্তেজনায়। চৈতন্তের অন্তর্জান সম্বন্ধে কী এমন কথা জানা থাকতে পারে ঐ মহিলাটির যা নাকি নেতাজীর উধাও হওয়ার চেয়ে একট্ও কম রহস্তময় নয়। এর ওপর উনি নাকি আবার কথাও দিয়েছেন মহাপাত্র এবং শাস্তিপ্রিয়কে—ওদের উনি দেখিয়ে দেবেন সেই সমাধিটি, য়ে

সমাধির খোঁজে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে আনন্দ; প্রভুজী রাজমহেন্দ্রী রওনা হবার পরের দিন থেকেই।

অত্যস্ত নিম্ন অথচ গাঢ় স্বরে কথা শুরু করলেন এবার শাস্ত।
মায়ি। যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছেন তিনি। বলতে
লাগলেন, শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট লীলা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তোটা
গোপীনাথের মন্দিরকে টেনে এনেছেন অনেকেই, সেটা আশা করি
লক্ষ্য করেছ তোমরা। জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে লিখলেন –

চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥ (উত্তর খণ্ড, পৃঃ ১৫•)

বৈষ্ণবচরণ দাস লিথলেন—
কানাই খুঁটিয়া শিথি মাহাস্তি আবর।
ঘেনিলে অঙ্গকু ভোটা গোপীনাথ পুর॥
( চৈতন্যচক্ডা)

আবার ভক্তিরত্মাকরে ঘনশ্যামদাসও বলেছেন চৈতন্যদেব অপ্রকট হবার সামান্য কিছুদিন আগে আচার্য নরোত্তম মহাপ্রভূকে দর্শন করবার আশায় পুরী যাত্রা করেন, কিন্তু তিনি নীলাচলে পৌছবার পূর্বেই শ্রীমন্মহাপ্রভূ অপ্রকট হন। আশাহত নরোত্তম শোকার্ত হলয়ে গদাধরের কুটারে হাজির হলে গদাধর পণ্ডিতের সেবক কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে চৈতন্য-সমাধি দেখিয়ে বললেন—

ওহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি।
না জানি কি পণ্ডিতে কহিলা ধীরি ধীরি।।
এদিকে চৈতন্ত সম্প্রদায়ীদের মধ্যেও একটি প্রবাদের খুব প্রচলন দেখা
যায় । তাঁদের অনেককেই বলতে শোনা যায়—
কি করিব কোথায় যাব বচন না সরে।
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।।

এ সবগুলি এক জায়গায় নিয়ে বিচার করলে যে কারুরই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, গৌরাঙ্গদেবের শেষলীলার সঙ্গে কোন না কোন রকম ভাবে ভোটা গোপীনাথের সম্পর্ক নিশ্চয়ই কিছু ছিল। আমি যে সম্প্রদায়ের মানুষ সে সম্প্রদায়েরও প্রভ্যেকে ঐ একটি কথাই বিশ্বাস করে। ঐতিচত্ত হারিয়ে গিয়েছিলেন একদিন ভোটা গোপীনাথের মন্দিরেরই কোন এক প্রান্তে।

আপনার কোন্ সম্প্রদায়, মায়ি ? জিজ্ঞাসা করলেন মহাপাত্র।
আমাদের সম্প্রদায়কে সকলে কর্তাভজা-সম্প্রদায় বলেই ডাকে।
জবাব দিলেন মায়ি। কর্তাভজা ? এ-আবার কেমন নাম সম্প্রদায়ের ?
এমন নাম তা শুনি নি কখনও। মায়ি একটু হাসলেন। বললেন—
না শুনলেও এ সম্প্রদায় আজও বেঁচে আছে, কেবল এটুকুই জেনে
রাখ। কর্তা মানে ঈশ্বর। তাঁরই ভজনা করে যারা তাদেরকেই
কর্তাভজা বলা হয়। অবশ্য একেশ্বরবাদীরাই কেবল কর্তাভজা হতে
পারে। এ সম্প্রদায়ের নাম না শুনলেও সতী মার কথা নিশ্চয়ই
শুনেছ। সেই যে গো সতীমার মেলা বসে না প্রতি বছর ? চাকদহের
কাছে জগদীশপুর ছিল সতী-মা'র পতিগৃহ, স্বামীর নাম ছিল রামশরণ
পাল। সতীমার আসল নাম ছিল কিন্তু সরস্বতী, মারা যাওয়ার পর
তাঁকে শ্রজার সঙ্গে ডাকত সবাই সতী-মা বলে। কিন্তু সে সব কথা
পরে বলছি আমি। আগে শোন তোটাগোপীনাথে মহাপ্রভু আমাদের
হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন কেমন করে। আসলে কি হয়েছিল তাঁর,
কোথায় গেলেনই বা তিনি।

আনন্দের মনে হল—বৈর্য্যের বাঁধ তার এবার বৃঝি ভেঙ্গে যাবে।
কিন্তু ঠিক এই সময় বড় দেউল অভ্যন্তরে গর্জন করে উঠল
সন্ধ্যারতির হুলুধ্বনি প্রচণ্ড নিনাদ তুলে। জ্বলে উঠল শত শত ঘৃত প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠের সান্ধ্য গগন পবন শিহরিত করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল সহস্র কঠের সেই হুলুধ্বনি আর 'হরি হরি' বল—রব।

পলকের মধ্যে শান্তা মায়ির চোখ-মুখের ভাবই গেল বদলে।

অবিশ্বাস্থ এক আনন্দের স্বতঃ কূর্ত আবেলে উন্তাসিত হয়ে উঠল তাঁর নয়ন-দৃষ্টি। স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় কি সব বেন বলতে লাগলেন তিনি বিড় বিড় করে। মেন আর বসে-থাকতে পারস না। তাড়াতাড়ি উঠে দাড়িয়ে শুধাল—'তারপর ? তারপর বলুন মা, চৈতত্যের স্বস্থানের কথা—'

কিন্তু যাঁর উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন তিনি তথন আপন মনে বলে চলেছেন আমার কর্তার কাছে যাব এবার, আমার কর্তার কাছে যাব। শুনছ না ? ছলুধ্বনি আর হরি বল রবের মধ্য দিয়ে তার ডাক শুনতে পাছ না ? সে যে এই সময় রোজ ডাকে আমায়, বার বার ডাকে। আমার যেতে দেরী হলে ঐ রত্নবেদীর ওপরে মুখ ভার করে বসে থাকবে সে। আমি যাই, আমি যাই ঐ নাট-মন্দিরে বলতে বলতে সত্যিই বৃদ্ধা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন সিঁড়ির পথ ধরে।

মহাপাত্রের কণ্ঠ এবার অনেকটা যেন হাহাকারের মত শোনাল।
তিনি প্রায় চীংকার করে উঠলেন—'বলবেন না মায়ি, বলবেন না
আমাকে আর দয়াল গৌরের কথা ? আমি যে বড় আশা নিয়ে
আজ এসেছিলাম মাগো!'

অভিসারিকার পুলক জেগেছে বুঝি এখন ধবলাংগী বৃদ্ধার অঙ্গের প্রতি রোমকৃপে রোমকৃপে, তাই চপল হয়ে উঠছে ক্রমেই তাঁর চরণক্ষেপ, চট্ল হয়ে উঠছে তাঁর চোখের ভাষা। ভাবোচ্ছাসিত স্থরে উচিচঃ স্থরে তাঁকে বলতে শোনা গেল—'ঐ, ঐখানে - ঐ গড়ুর স্থান্থের পাশে, ঠিক এই সময় আমার গৌর গুণমণি ব্যাকৃল কঠে জগন্নাথদেবকে ডেকে উঠতেন—মণিমা মণিমা বলে (মণিমা—সর্বেশ্বর। উড়িয়াবাসীরা মহারাজা এবং জগন্নাথদেবকে এই বিশেষণে বিশেষিত করতে অভ্যক্ত) স্বরূপ দামোদর গাইতেন ওড়িয়া পদ—

জগমোহন পরিমুগু। যাই। মন মাতিলারে চকা চন্দ্রকু চাঞি।। আর সেই গানের তালে তালে আনন্দোল্লাসে উন্মন্ত হয়ে আজামু-লিফিত তুই বাহু তুলে নৃত্য করতেন আমাদের নবদীপের গোরা রায় এ, ঐথানটায়—ভাখ ভাখ —ঠিক ঐথানটায়….. '

রদ্ধা সবেগে চলে গেলেন পেছনে পড়ে থাকা তিন জ্বোড়া ব্যাকুল বিশ্বিত চক্ষের দৃষ্টির বাইরে। মহাপাত্র তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। শেষে শোনা গেল তিনি অফুটস্বরে নিজের মনেই বলছেন—

অভাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।।

## ॥ সাভ ॥

এইরকম নানা ভাবনায় জর্জনিত হয়ে বিনিদ্র অবস্থায় যামিনী যাপনের পর ভোর যখন হয় হয় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল আনন্দ কেমন যেন একপ্রকার বিপর্যস্ত মন নিয়েই। আশ্রম থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে স্বর্গনার মহাশ্মশানের সেই কোণে যেখানটায় দক্ষিণেশ্বর আতাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুরের অনুচ্চ সমাধিমন্দিরটি অকৃতজ্ঞ মানুষের ইচ্ছাকৃত অয়ত্ব এবং অবহেলায় প্রায় বালুকাকৃত হয়ে আছ্রেরের মত পড়ে আছে। যার নাম আর সাধনার মূলধনে

ধনী হয়ে বিরাট অর্থ-পর্বতের চূড়ায় বসে আজ্ঞ স্বপ্ন দেখছেন আত্যাপীঠের পরিচালকবর্গ আত্যাপীঠকে দ্বিতীয় দিয়াল বাগ বানাবার, হায়, তাঁরই স্মৃতিসৌধের একি মর্মান্তিক তুরবন্থা।

এই অবজ্ঞাত অবহেলিত ক্ষুদ্রাবয়ব চিতা স্বস্তুটির পাশে আনন্দ্রপ্রায় রোজই একবার এসে বসে নিঃশন্দে, অপরাধীর মত। আজও, আকাশ ভালভাবে ফর্সা হওয়ার আগেই সেই যে এসে সে বসেছিল অন্ধদাস্মৃতিসৌধের অদূরস্থ বালির টিবিটির ওপরে—থেয়ালই ছিল না তার অক্যদিকে, কভটা সময় যে কেটে গেছে ব্যত্তেও পারে নি সে। হঠাৎ কানে এসে পৌছোল—এ সমাধির তিন হাত উঁচু কক্ষটির ভেতর থেকে কোন রমণীর কন্ধন কিন্ধিনী। সঙ্গে সঙ্গা হয়ে উঠল আবার তার সমস্ত অনুভূতি। ভালভাবে চেয়ে দেখল সমাধি মন্দিরের অভিকৃত্ত কাঠের দরজা ছটো সম্পূর্ণ উন্মৃক্ত। আর তারই ভেতরে গুণ্গুণ্ করে স্থমিষ্ট স্বরে ক্ষেবে দোহা গাইছে—

তুলসী ঐসা ধেয়ান ধর। জৈসী ব্যান কী গাঈ।। মূহমে তৃণ চানা টুটে। চেৎ রক্ধে বছাই।।

সভ বিয়ানো গাই যেমন মুখে তৃণ ছোলা ভক্ষণ করলেও, চিত্ত তার পড়ে থাকে বাছুরেরই ওপরে, ঠিক তেমনি, হে তুলসী, তুমিও কাজ করে যাও সংগারে কিন্তু মন ফেলে রাখো শ্রীভগবানেরই শ্রীচরণে)। কাদ্ধ গলার এই অপূর্ব গান ? অমন ছোটু দরজা দিয়ে হামাগুড়ি ছাজা ঢোকার ড' কোম উপায়ই নেই। নারী হয়েও শ্রাশানভূমির ঐ কুঠুরীতে এই নির্জন প্রভূবে একা প্রবেশ করার সাহসই বা পেল কোখেকে ঐ দোহা গায়িকা ? উকি দিয়ে একবার সমাধিককটা দেখবে কিনা ধর্ম ভাবছে জাননা সত্যি সত্যি হামাগুড়ি দিয়েই বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে জনৈকা মহিলা। কিন্তু তাঁকে দেখে আনন্দ একেবারে স্তম্ভিত, হতবাক। যাঁর কথা ভেবেছে সে সমস্ত রজনী, যাঁর প্রাণোচ্ছল হাস্থোদীপ্ত ম্থচ্ছবি বার বার তন্ত্রা ভেঙ্গে দিয়েছে গত রাতে তার মন সরোবরে ছায়াপাত করে, ইনি যে সেই আনন্দের পরম প্রার্থিতা শাস্তা মায়ি! কিন্তু ঐ সমাধির অভ্যন্তরে ঢুকে কী করছিলেন তিনি এতক্ষণ ?

আনন্দ ভাড়াভাড়ি উঠে গিয়ে পদস্পর্শ করে তাঁকে প্রণাম জানালে, আনন্দের চিবুকে হাত দিয়ে স্নেহসিক্তস্বরে শুধালেন— এখানে এখন কি মনে করে, মাণিক ? যেন কতকালের চেন— জানা।

আজে, এমনি ঘুরতে ঘুরতে এদিকে চলে এসেছি।

মায়ি সম্নেহে আবার আনন্দের মাথায় আল্গোছে হাত বুলিয়ে মৃত্হাস্থে জ্বানালেন যে প্রত্যুষের এই সময়টায় আনন্দ যেন আর কখনও না আসে এদিকে। এলে তাঁর সেবার কাজে একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে।

'কার সেবা, মায়ি ?'

আমার কর্তার দেবকের দেবা গো । আমার কর্তা ওই যাকে, তোমরা বল জগবন্ধু, তাকে যে ভারী ভক্তি করত আর ভালবাসত অন্নদা ঠাকুর । সেবাও করত মনে মনে খুব, তাইত আমার
কর্তা তাকে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দিল নিজের খাস্ জমিদারী
এই নীলাচলের বুকে । আমি যখন পুরীতে থাকি স্থযোগ
পেলেই এই সময়টায় এখানে এসে ঐ ঘরের ভেতরটা একট্
পরিষার করে দিই, হুটো ধূপ জালাই । তা তুমি কে বাবা ?
কোথায় থাকা হয় ? আনন্দ নিজের নাম বলল, বল্ল যে
আশ্রমে থাকে সেই আশ্রমের নামও । আশ্রমের নাম শুনেই
মহিলা বললেন ঐ আশ্রমেই ত' বেশ কয়েক বছর আগে

আমারই বয়সী এক মহিলা থাকতেন। নাম ছিল পংকজিনী। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিন্তু বল্ডেন তাঁর নাম—কাঙালিনী, ছখিনী, অভাগিনী, পাগলিনী পঙ্কজিনী। তিনি ছিলেন শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মার খুবই নিকট আত্মীয়া। এমন ভক্তিমতী মেয়ে জীবনে খুব কমই দেখেছি! মন্দিরে গিয়ে বড়ভূজ গৌরাংগের সামনে বসেরোজ বিকেলে একাই কাঁদতেন আর মিনতি জানাতেন—একটিবার তাঁকে দর্শন দিতে। তা, হাঁ বাবা, সেই পঙ্কজিনী এখন কোথায় ? অনেক বছর হয়ে গেল, তাঁকে আর ত' দেখতে পাইনে!

'তিনি দেহ ত্যাগ করেছেন।'

'না না না, অমন করে বল না তাঁর সথস্কে। বল, চৈতন্তচরণে আত্রায় পেয়েছেন। চৈতন্তোর জন্যে যে অমনভাবে কাঁদতে পারে, সে যে চির-আয়ুম্মতী, গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে বিলীন হয়ে সে যে চির-অমরত্ব লাভ করে।' বল্তে বল্তে বৃদ্ধার তুই আঁথি অক্রতে পূর্ণ হয়ে উঠল।

একটু ইতস্ততঃ করে আনন্দ অনুরোধ জ্ঞাপন করল ফর্ণালঙ্কার ভূষিতা মায়িকে কিছুক্ষণের জন্মে ঐ বালির টিবিটার পাশে বসতে। তার কিছু জিজ্ঞাস্থ আছে তাঁর কাছে। চোখের জল বস্ত্রাঞ্চলে মুছে ফেলে, বিনা প্রতিবাদে আসন গ্রহণ করলেন মহিলা শ্মশান ভূমির বালুকারাশির ওপরে। তারপর মৃত্ হেসে শুধালেন—'আমায় আবার কী জিজ্ঞেদ ক্রবে ? কিই বা জানি আমি ?'

চকিতে হাত্বড়িতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল আনন্দ।
সাড়ে পাঁচটাও হয়নি এখনও। তারপর কিছুমাত্র ভূমিকা না
করেই সোজা প্রশ্ন করে বসল সে মহাপ্রভুর অন্তর্জানের কথা
কী জানেন আপনি ? সত্যিই কি তাঁর সমাধি আপনি

নিজে চোখে দেখেছেন ? যদি দেখেও থাকেন, তবু, সে সমাধি যে চৈতত্তেরই তার প্রমাণ কি কিছু পেয়েছেন কোথাও ?

হয়ত ঠিক এমন ধরণের প্রশ্ন এক সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছ থেকে প্রথম দেখার মৃহূর্তেই প্রত্যাশা করতে পারেন নিশাস্তা মায়ি। তাই, প্রশ্ন শুনেই প্রথমে কিছুক্ষণ বিশ্বয়াহত দৃষ্টিতে নিরুত্তর তাকিয়ে রইলেন প্রশ্নকর্তার মুথের দিকে। তারপর নিজেকে বোধহয় কিছুটা প্রস্তুত করে নিয়েই পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন তিনি—'কেন এই প্রশ্ন তোমার ?' সবিনয়ে আনন্দ জানাল যে মহাপ্রভুর দেহাবসান সম্বন্ধে যতগুলি কিম্বদন্তী ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থাবলীতে এবং নানা মান্থমের মুথে মুথে সেগুলির মধ্য থেকে আসল ঘটনাটিকে ছেঁকে বেছে নেবার চেষ্টাতেই এ যাত্রায় তার শ্রীক্ষেত্রে আসা। যদি মায়ির এ ব্যাপারে সত্যিই নতুন কিছু জানা থাকে, দয়া করে তাকে জানালে, আনন্দের অনুসন্ধানের কাজের বিশেষ শ্ববিধা হবে।

কিন্তু কতটুকু এরই মধ্যে তুমি জানতে পেরেছ তা ত' আমার জানা নেই।

পুরীতে আসার পর গৌরাঙ্গদেবের আকম্মিক নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে যেখানে যা যা পড়েছে সে, যার যার মুথে যা যা কথা শুনেছে সে, সমস্তই ঝড়ের বেগে শুনিয়ে গেল আনন্দ একের পর এক। বৈষ্ণব-সাহিত্যে যা সে পড়েছে তা ত' শোনলই এর সঙ্গে। ডঃ নীহার রায় এবং প্রভূজীর তথ্য-ভিত্তিক ধারণার কথা, বিমান মজুমদার এবং দীনেশ সেনের বক্তব্যের কথাও খুলে বলল সে সংক্ষেপে। তারপর জানাল পুরীর প্রখ্যাত গবেষক শ্রীসদাশিব রথশর্মাজীর স্থির বিশ্বাস—হৈত্ত্যদেবের দেহাবসান আযাঢ়ের পূর্ণিমাতেই হয়েছিল। তার একটি প্রমাণ হিসেবে তিনি বলছেন—জগরাথ মন্দিরের ভিতর — ছোঁ-মহাপাত্র জগরাথের অঙ্গীকার সেবক। তার গহে পুরুষপরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণহৈতত্যের আত্মনিক বিগ্রহ

পৃঞ্জিত হয়ে আসছে কয়েক শ' বছর ধরে। প্রতি বছর ঐ বিগ্রহের স্বতন্ত্র সংস্কার, মার্জনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ঠিক এ আষাট পূর্ণিমা তিথিতেই। এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে, চৈতগ্যদেবের অন্তর্জান নিশ্চয়ই গুরু-পূর্ণিমাতেই ঘটেছিল। পর আরও জানাল পুরীর ভারতদেবান্ত্রম সজ্যের বর্তমান কর্মসচিব স্বামী অভিনবানন্দজী একটি পত্র দিয়ে কিছুদিন আগে তাকে জানিয়েছেন যে, তার স্থানিশ্চিত ধারণা মহাপ্রভুর দেহটিকে মণিকোঠায় রত্নবেদীর নিমেই সমাহিত করা হয়েছিল। আরও লিখেছেন—এমন ধারণা কেবল তাঁর একার নয়, এখানকার স্থানীয় অনেকেরই নাকি অমনটিই বিশ্বাস। স্থানীয় আর এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, যিনি নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, তাঁর সিদ্ধান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ম রকমের। সত্তরের ওপর তাঁর বয়স, এককালের বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সম্পন্ন স্বাধীনভাসংগ্রামী, আজও যিনি স্বাধীনভা-সংগ্রামী হিসেবে সরকারী পেনসন পেয়ে থাকেন প্রতি মাসে। তিনি একদিন নিভূতে ডেকে আনন্দকে এক অন্তত কথা গুনিয়েছিলেন। সেই নিভাঁক স্বভাবের চিকিংসক বলেছিলেন— নবকলেবরের সময় মন্দিরের উত্তরদ্বারের বহির্বেডে অবস্থিত শ্মশানভূমিতে (কৈবল্য—বৈকুষ্ঠ) যখন পূর্ববর্তী বিগ্রহগুলির শ্রীঅঙ্গ প্রোথিত করা হয়, তথন কিছুদূর পর্যস্ত মাটী খোঁড়ার পর একটি বিশেষ ওরে পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে আর মাটি খুঁড়তে দেওয়া হয় না নাকি কিছুতেই। এই রকমই নাকি মন্দির কর্তৃপক্ষের निर्दिन । ডाक्टाइवाव् এवः আরো কিছু পুরীর স্থানীয় বাদিনদার বন্ধমূল ধারণা ঐ স্তরের নীচেই লুকানো রয়েছে মহাপ্রভুর গুপ্ত ममाविष्टि । अत्रभत जानन्म दलल द्वाए। त्राभीनात्थत वर्जमान भूकातौ শ্রীপদ্মনাভ মহাপাত্র মশায়কে সে যখন প্রশ্ন করেছিল –অনেকেই वरलन, रिष्ट्यापरवंत्र पर ममाधिष्ठ कता इराइ हिन रहा है। रहा भीनारथ, তা সে সমাধিটি কি সত্যিই এখানে কোথাও আছে? তখন

শ্রীপদ্মনাভ মহাপাত্র ক্ষণমাত্র চিন্তা না করেই অত্যন্ত সহজ্ঞ ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—সমস্ত ভোটাই তাঁর সমাধি। বৃদ্ধা এবার বলে উঠলেন আমাদের বিশ্বাসও অনেকটা এরকমই। আমরা অর্থাৎ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোকরা, জানি এবং মানি শচীনন্দন চৈতক্যদেব অন্তলীলার শেষ ভাগে ঐ গোপীনাথের মন্দিরে হঠাৎ অনৃশ্য হয়ে অলক্ষ্যে জ্বটাজুটধারী সন্ন্যাসী বেশে আনোরপুর পরগণার 'ঘোলা ত্বলী' গ্রামে গিয়ে বেশ কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে কাল যাপন করেছিলেন।

তড়িতাহতের স্থায় আনন্দ প্রায় চীৎকার করে উঠল—
এসব কি বলছেন আপনি ? স্থভাষ বস্থর সঙ্গে মিল দেখাবার জন্মে
আপনাদের এসব মনগড়া কথা। স্থভাষ দেশত্যাগী হয়েছিলেন
কাবুলীওয়ালার ছল্লবেশে, তাই সন্ন্যাসী চৈতন্যকেও বুঝি পুরীত্যাগ
করাতে চান আপনারা জটাধারী সন্ন্যাসী সাজিয়ে ? কিন্তু স্থভাষের
ছল্লবেশ ধারণের একটা কারণ ছিল। ষ্টেনগান, ব্রেনগান আর কামান
বিমানে স্থসজ্জিত মহাপরাক্রান্ত ব্রিটিশের শ্রেনচক্ষ্কে ফাঁকি দিতে
না পারলে ভারতসীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্থানে প্রবেশ করা
একরকম অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। কিন্তু মহাপ্রভুর ত' সেরকম
শক্র কেউ ছিল না।

শাস্ত কণ্ঠেই মায়ি বললেন—কে বললে ছিল না ? নবদ্বীপ আর পুরী তুই জায়গাতেই তাঁর শক্ররা তথন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু এসব কথা এখানে আলোচনা করা ঠিক হবে কি ? বলেই ভদ্রমহিলা চতুর্দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। আনন্দ ভাড়াভাড়ি অভয় দিয়ে তাঁকে বলল—'এত ভোরে কেউ এদিকে আসবে না। যাঁরা মর্নিং ওয়াকে বেরুবেন তাঁরা সমুদ্রের ধার বেঁসে বেঁসেই চলবেন। সৌভাগ্য বশভঃ আজ শ্মশানও একেবারে ফাঁকা, একটি শবও দাহ হচ্ছে না এখন। স্মৃতরাং আপনি

অনেকটা নীচু স্বরে কথা বললেন এবার বৃদ্ধা; চৈতন্যের জন্মই যে হয়েছিল এক বিশৃঙ্খল অরাজকতার যুগে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন পাঠান বহ লোল লোদী বসে। ১৪৮৬তে চৈতন্যের আবির্ভাব। আর ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বহুলোলের পুত্র সিকন্দর লোদী সিংহাসনে আরোহণের পরেই আরম্ভ করলেন মথুরার রম্য দেব মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত করার তাণ্ডবলীলা। এদিকে বঙ্গদেশে, ১৪৮৬ খুষ্টাব্দে অর্থাৎ বিশ্বস্তবের জন্মের ঠিক আগে পর্যন্ত ইলিয়াস্ শাহের বংশধরেরা নানাপ্রকার বিজ্ঞোহ এবং নরহত্যার বীভংসতার মধ্যে ্রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। স্থলভান রুকন্উদ্দীন এরই মধ্যে আবার নিজের অবরোধ অর্থাৎ হারেম পাহারা দেবার জন্য আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাসরা অনেক সময়ই প্রথমে রাজার পরম বিশাসভাজন হয়ে, পরে বিশ্বাসহন্তা ও প্রভূহন্তা হতে শুরু করল। বঙ্গদেশে তাই তথন কাপট্য, ষড়যন্ত্র, ব্যভিচার, নরহত্যা, নরপতি হত্যা, ধর্মবিদেষ এমনই ভয়ানক রুদ্ররূপ ধারণ করেছিল যে তা বর্ণনা করাও সহজসাধ্য নয়। ওদিকে ইউরোপেও তথন প্রচণ্ড সংঘর্ষের কাল চলছে। গোলাপের যুদ্ধ ( Wars of the Roses ) দবে শেষ হয়েছে, পাশ্চাত্য মধ্যযুগও এসে দাঁড়িয়েছে অবসানের মুহূর্তে। নানারকমের পৌরযুদ্ধ ও বৈদেশিক সমর বিগ্রহে পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেক জাতি ও সমাজ তখন প্রায় ছিন্নভিন্ন। ১৪৮৫ থেকে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ—এই সময়টিকে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন The begining of the modern Age' বলে। ১৪৮৫তে সপ্তম হেনরী ইংল্যাপ্তের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। এর মাত্র এক বছর পরেই ভূমিষ্ঠ হলেন আমাদের গোরাচাঁদ। ঐ সময় থেকেই পাশ্চাত্য জগতে স্চনা হল Renaissance বা পুনরুজীবনের যুগ আর ভারতের পূর্ব দিগস্তে ভাগিরথী তীরের বন্দর-সহর নবদ্বীপেও অভ্যুদয় ঘটল ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের নব মন্ত্রোদগাতা যুগস্থা গৌরাক

মহাপ্রভূর। কিন্তু পুনরুজ্জীবনের উদার সংগীত যিনি শোনাবেন উদায় ব্যঞ্জনায়, শান্তি কি তার কপালে থাকে কখনও? ছিল কি বৃদ্ধের? আই নবদ্ধীপই বল আর পুরীই বল আমাদের গৌরহরিরও শক্তর অভাব ছিল না কোথাও? নবদ্ধীপে যেমন, সকল পাষ্ট্রী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে' (চৈ-ভাঃ), যেমন পাষ্ট্রী প্রধান গোপাল চাপাল (চৈ, চঃ, আঃ ১৭।৩৭), আরিন্দা বান্ধাণ গোপাল চক্রবর্তী (চৈঃ চঃ, অঃ ৩।১৮৮), ব্রহ্মবদ্ধু রামচন্দ্র খান (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১০১) এর মত ঘোর সমাজবিরোধী লোকের ছড়াছড়ি, উৎকলেও তেমনি স্বার্থাঘেষী স্মার্ত, ছদ্ম-বৌদ্ধ এবং মন্দির পাণ্ডাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামস্ত সর্দার ভঞ্জরাও (Bhanja) নানাভাবে চৈতক্ত আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তাকে থব করতে উঠে পড়ে লেগেছিল তথন। আর এদের স্বাইকে সমস্ত শক্তি দিয়ে উৎসাহ জ্বৃগিয়ে চলেছিল প্রতাপক্রদের ক্রের সিংহাসনলোভী মন্ত্রী গোবিন্দ বিভাধর।

'গোবিন্দ বিভাধর।' বিশ্বয়ের আতিশয়্যে আনন্দ আর নীরব থাকতে পারল না। এই বৃদ্ধাও তাহলে জ্বানেন গোবিন্দ বিভাধরের ষড়যন্ত্রের কথা?

হাঁ।, গোবিন্দ বিভাধর। মহাপ্রভূ যদি সবার অলক্ষ্যে সেদিন অদৃশ্য হয়ে না যেতেন ভোটাগোপীনাথে, তাহলে ঐ গোবিন্দ-বিভাধরের অমুচররাই তাঁর জীবনাম্ভ ঘটাত এই নীলাচনের বুকে। উভিয়ার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এটা ধরতে পারা যায় সহজেই।

প্রভূজীর ধারণার সংগে মহিলার সিদ্ধান্তের এমন আশ্চর্য্য মিল দেখে—কোতৃহল আরও শতগুণ বৃদ্ধি পেল আনন্দের। যা কিছু এভক্ষণ বলেছেন এই গহনা ঝলমল-অঙ্গ বর্ষীয়পী তবু রূপবতী মহিলা ভার সমস্ভটাই ত' পঞ্চলশ-যোড়ল শতাকীর ইতিহাসের ঘটনাবসীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিভ—। কোথাও অকারণ ভাব- প্রবণতার চিহ্ন নেই, নেই কোন বাড়াবাড়িও। তবে ? তবে ও র একট্ আগে বলা ঐ কথাটার অর্থ কি ? মহাপ্রভু গোপীনাথ মন্দিরে আকস্মিকভাবে অন্তর্হিত হয়ে জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর বেশে বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে কাল্যাপন করেছিলেন 'ঘোলা ছুবলী' নামক এক গ্রামে ?

শাস্তা মায়ি হাতের ধূপকাঠির বাণ্ডিলটা আন্তে করে নামিয়ে রাখলেন বালির ওপরে। তারপর বললেন পুনর্বার, চারদিকের শক্তবা ছাড়াও আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল ঠাকুর গৌরের শ্রীক্ষেত্র ত্যাগের। রথযাত্রার কিছু আগে প্রতিবছরের মতই সেবারও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সদলবলে পুরীতে এসে উপস্থিত হলেন। চৈতক্রদেবের নিয়োজিত জননীর তত্ত্বাবধায়ক দামোদর পণ্ডিতও এলেন তাঁদের সহযাত্রী হয়ে। এসে দিলেন সেই হৃদয়বিদারী সংবাদ। চৈতক্রদেবের জীবনস্বস্থ, তাঁর সমস্ত কর্মপ্রেরণার উৎস গোম্থ ন্সঙ্গোত্রী শচীদেবী আর ইহলোকে নেই। যে নিমাই ঘর ছেড়েছিলেন কিন্তু মাকে ছাড়েন নি কখনও, যে নিমাই ঘর ছেড়েছিলেন কিন্তু মাকে ছাড়েন নি কখনও, যে নিমাই প্রথম সন্ধ্যাসী হয়ে, শান্তিপুরে ক্রন্দনমাখা জননীর চরণপ্রান্তে সাক্র্য নেত্রে পুটিয়ে পড়েছিলেন একেবারে এবং তারপর—

কাঁদিয়া বলেন প্রভু, শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।।
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হইতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে।।
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস।।
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজা কর সেই যে করিব।।

( চৈতগ্যচরিতামৃত )

সম্যাসগ্রহণের বহু পরেও বার বার যাকে বলতে শোনা গেছে—

## গৌড়দেশে হয় মোর ছই সমাশ্রয়। জননী জাহ্নবী এই ছই দয়াময়॥

( চৈতক্সচরিতামৃত )

সেই পরম মাতৃভক্ত সন্ন্যাসীর অস্তরে প্রাণাধিক প্রিয় জননীর তিরোভাবের খবর যে কী নিদারুল বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল তা বাইরে থেকে হঠাৎ কারুর বোধগম্য না হলেও এ কথা একপ্রকার নিশ্চিত যে, এই মায়িক জগতের প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রধান সংযোগস্থূত্রই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের মত। যে মা'র নির্দেশে তিনি শ্রীক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছিলেন নিজের ধর্মপ্রচারের লীলাক্ষেত্রপ্রেপ, সেই মা-ই যখন লোকাস্তরিত হলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই এর পরেও শ্রীক্ষেত্রবাস তাঁর পক্ষে এক মর্মান্তিক বেদনাদায়ক ব্যাপার হয়েই দাঁড়িয়েছিল সম্ভবত:।

আনন্দ শুধাল— কিন্তু আপনি যে একট্ আগে বললেন শচীনন্দন চৈতক্সদেব গোপীনাথের মন্দিরে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে পড়ে অলক্ষ্যে জটাজুটধারী সন্ধ্যাসীর বেশে আনোরপুর পরগণার ঘোলা ছবলী গ্রামে গিয়ে আত্মগোপন করেন, তা আপনার কি বিশ্বাস হয় মানুষের এই পঞ্চভূতে তৈরী দেহটা কখনও অদৃশ্য হতে পারে ?

ভা' পারবে না কেন ? পতঞ্চলি বলেন—কায়াকাশয়োঃ
সম্বন্ধসংযমাল্লবুতুল সমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্। এর মানে শরীর ও
আকাশ এই উভয়ের সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রযুক্ত হলে যোগীর
দেহ তুলার মত লঘু হয়। এই অবস্থায় যোগী আকাশপথে
বিচরণও করতে পারে। অর্থাৎ ইথারের সঙ্গে দেহের যে সম্বন্ধ
আছে, সংযম প্রক্রিয়ার ফলে সেই সম্বন্ধে অভিনব পরিবর্তন

ঘটে। এই অবস্থায় দেহ তুলার মত হালকা হয়ে ওঠে আর সেই কারণেই তা এখন অনায়াদে ইথারের ওপরে ভেনে বেড়াতে সক্ষম হয়।'

মহিলার কথা বলার ভঙ্গীতে এমন এক প্রত্যয় বলিষ্ঠতার স্থর শাণিত ইস্পাতের মত বিকমিক করে ওঠে প্রতি মুহূর্তে যে, ওঁর কোন কথা অবিশাস করাও বেশ কঠিন হয়ে পড়ে আনন্দের পক্ষে।

শাস্তা माग्नि বলে চললেন—'কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাও ত' আমাদের ঐ গৌরাঙ্গস্থলরই। আমরা অবশ্য তাঁকে ডাকি গোরাচাঁদের বদলে আউলিয়া চাঁদ বলে। আরবী ভাষায় আউল শব্দের মানে হচ্ছে আদি। আমাদের সম্প্রদায়ের স্রস্তা হিসেবে উনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ। স্থান-বিশেষে আউলিয়া অর্থে সিদ্ধপুরুষও বুঝান হয়—যদিও।'

আনন্দ প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হল এবার—চৈতক্সদেব সৃষ্টি করেছিলেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ? আপনার মতন একজন ইডিহাস-বিজ্ঞা মহিলার মুখ থেকে এমন অনৈতিহাসিক কথা শুনব আমি ভাবতে পারিনি, মা।

অনৈতিহাসিক বলছ কেন, মাণিক ! আমার ব্য়েসের আধখানাও ভামার ব্য়েস হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমি অকারণে কতকগুলো প্রমাণহীন যুক্তিহীন প্রলাপ বকে যাব এই বার্দ্ধকো, এটাই কি
ভোমার বিশ্বাস ! আগে সব কথা আমার শুনেই নাও না, তার
পর আমার সম্বন্ধে যা খুশি ভেবে নেবার অধিকার ভ' ভোমার
থাকবেই। ক্ষণিকের বিরন্তি দিয়ে পুনশ্চ কথা কইলেন মায়ি—
বলেছিলাম গোপীনাথের মন্দিরে উধাও হয়ে প্রথমে আনোরপুর
পরগণার ঘোলা গুবলী গ্রামে এসে বেশ কয় বছর বাস করেন
মহাপ্রভূ। পরে, উলাগ্রামে মহাদেব বারুই এর বরজে গিয়ে তাকে
দর্শন দান করলে সন্তানহীন মহাদেব মহাপ্রভুকে বার বছর আপন

পু/ত্রর মত লালন-পালন করেন। এরপর ছল করে মহাপ্রভু মহাদেব বারুইএর গৃহত্যাগ করে এক গন্ধবণিকের ঘরে আশ্রয় নেন। সেধানে অব্লু কিছুদিন থেকে চলে যান এক ভূষামীর বাড়ীতে। সেখানে বাস করেন প্রায় দেড় বছর। অনন্তর পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি স্থান পরিভ্রমণ শেষে একসময় গিয়ে করতে থাকেন বেজড়া নামে একটি গ্রামে। এই বেজড়াতেই আমাদের আউলিয়া চাঁদের অর্থাৎ নররূপধারী গোরাচাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বাইশজন ভক্ত। সেই বাইশজনের নাম ছিল — নয়ন, লক্ষীকান্ত, হট ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশুরণ পাল, নিত্যানন্দ দাস, খেলারাম উদাসীন, কৃঞ্চদাস, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, শঙ্কর, निতारे खाय, আनन्द शाँमारे, मतारत दाम, विक् पाम, किंसू, গোবিন্দ, শ্রাম কাঁসারি, ভীম রায় রাজপুত, পাঁচু রুইদাস, নিধিরাম ঘোষ আর শিশুরাম। আউলিয়া চাঁদ আর ঐ বাইশুজন শিশুকে নিয়ে আমাদের সম্প্রদায়ে একটি ভারী চমংকার গীত শুনতে পাওয়া যায়।

এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো।
এর নাইকো রোষ সদাই তোষ,
মূখে বলে সত্য বলো॥
এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একটি মন,
বাহু তুলে কল্লে প্রেমে ঢলাঢল॥
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়।
এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো॥

প্রথম যে পর্যান্ত ভারলে সেট্কুই বিশ্লেষণ কর, দেখবে এই ট্কুর মধ্যেই চৈডকোর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের আউলিয়া চাঁদের মধ্যে থুঁজে পাবে। প্রথমেই লক্ষ্য কর এ নামগুলি। অধিকাংশই সদ্গোপ, কেউ বা কইদাস, কেউ রাজপুত, আবার কেউ কাঁসারি। অর্থাৎ সমাজে যাদের নীচে ফেলে রাখা হয়েছে এ বাইশব্দনই সেই শ্রেণীভুক্ত। এর আগেও যে হুইন্ধনের গৃহে আশ্রয় निरम्हिलन, তारम्बर्ध धककन हिल वाकरे, अभवकन भन्नविक। ওঁদের মধ্যে একটিও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈছা নেই। ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন সামাজিক অবহেলা আর পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে এই শ্রেণীর মানুষরা কিছুটা সাম্যবাদী সন্তাগত ইসলাম ধর্মের প্রতি যখন আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল ক্রমে ক্রমে, ঠিক সেই সময়ে কুষ্ণ নামের জ্বোয়ার বইয়ে অবজ্ঞাত নিম্পেষিত তথাকথিত এই নীচু শ্রেণীকেই সর্বাগ্রে তাঁর সমদর্শী উদার কক্ষপটে জড়িয়ে ধরেছিলেন গৌরহরি। অপরিণামদর্শী সমাজনেতাদের সামাজিক শাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই তিনি এমনটি করে সনাতন ধর্মকে নিশ্চিত অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এক্ষেত্রেও দেখুন, মূলতঃ গোরাচাঁদ হলেও যাঁর ছল্পনাম দিয়েছিলেন তাঁর ভক্তবৃন্দ আউলিয়া চাঁদ, তিনিও তাঁর অনুচর করলেন ঐ নিম-শ্রেণীর মানুষদেরই। তারপরে গীতের মধ্যে প্রশ্ন করছে—আউলিয়া চাঁদ এলো কোথা থেকে এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো-অর্থাৎ তাঁর পূর্ব হতিহাস তাঁর প্রথম ভক্তদলের কাছেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তা ত' থাকবেই অজ্ঞানা। নীলাচল থেকে পালিয়ে গিয়ে তখন যে অজ্ঞাতবাস করছিলেন. তাঁর পরিচয় তিনি জানতেই দেন নি যে কাউকে। গানে আর<del>ও</del> বলছে—অভিলিয়া চাঁদ হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায় আবার বাহু তুলে কল্লে প্রেমে ঢলাঢল। এসমস্ত গুণই ত' ছিল গোরা চাঁদেরই। এমন কি, বাহুতুলে নৃত্য করাটা পর্যান্ত। এছাড়াও আমাদের সম্প্রদায়ের সকলেই জানে—আউলিয়া চাঁদ ছিলেন দীর্ঘকায়, আজাতুলম্বিত ছিল তাঁর ছুইবাহু। তিনি ফল-মূল লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন।

যে বাইশজন শিয়ের নাম করলেন আপনি, তাঁদের আত্মীয়-

কৃট্দ্ব কেউ বেঁচে নেই এখন? 'ওমা, তা থাকবেন না কেন ? বোষপাড়ার নাম শুনেছ? মুরতিপুর গ্রামের ঘোষপাড়া? যা আজ সারা বাংলার কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থান। সেখানকার পালদের বাড়ীতে এখনও পাবে আউলিয়া চাঁদের কমগুলু থেকে দেওয়া সেই দৈবশক্তিসম্পন্ন গঙ্গাজল।

'কোন পাল ?'

ঐ যে বাইশজন শিশু হয়ে ছিলেন প্রথম—আউলিয়া চাঁদের। তাঁদেরই মধ্যে ছিলেন মহাভাগ্যবান রামশরণ পাল। ইনি নিজে ছিলেন সদ্গোপ, বাস ছিল চাকদহের কাছে জগদীশপুরে। প্রথমা পত্নী এবং ত্বই কন্সার মৃত্যু হলে, রামশরণ জগদীশপুরেরই নিকটবর্তী গোবিন্দপুর নিবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্সা সরস্বতীকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই সরস্বতীই আজ সমস্ত বঙ্গবাসীর কাছে সতী-মা নামে বিখ্যাতা। এঁর কথা পরে বলছি। এই সরস্বতীর গর্ভে রামশরণের পুত্র রামত্লাল এবং ছটি মেয়ে অন্নদা আর ভবানীর জন্ম হয়। সরস্বতীকে বিয়ে করার অল্পদিন পরেই নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুরতিপুর গ্রামে গিয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে বাসা করে থাকেন রামশরণ। জমিদার বেনাপুরের খাঁ রাজদের বংশোদ্ভব রায় দেওয়ান পল্ললোচন রায় বাহাত্রের গৃহে অভিথি সেবার চাকরী পান তিনি। তাঁর কাজে সম্ভুষ্ট হয়ে তাঁর প্রভু তাঁকে উখ্ডা প্রগণার একটি মহালে নায়েব করে পাঠান। সেই মহালের কাছারীবাড়ীতেই হঠাৎ একদিন এক আজানুলম্বিত বাহু সুগৌর বর্ণের মহাপুরুষ এসে আবিভূ ত হলেন। আর সেই দিনই উঠল রামশরণের প্রায় জীবনাস্তকর পূর্বসঞ্চিত শূলবেদনা, রামশরণ অসহা যাতনায় মূর্চিছত হলেন। তখন সেই মহাপুরুষ তাঁর কমগুলুর জল ছিটিয়ে মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলেছিলেন রামশরণকে। এই কমগুলুর জলের

কথাই বলছিলাম একটু আগে যা এখনও রাখা আছে ঘোষপাড়ার পালদের বাড়ীতে সহত্বে। রামশরণ সেদিন অনেক সাধ্যসাধনা করেও সেই মহাপুরুষের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিতে পারেন নি। মহাপুরুষ তাঁকে সংসারে থেকেই দশজনের মঙ্গল করবার ব্রত গ্রহণ করতে বললেন, এবং বিদায় নেবার আগে দিয়ে গেলেন নিজের কমগুলুর সেই দৈবশক্তিসম্পন্ন গঙ্গাজল। রামশরণ বহু আগে থেকেই অতিথিভক্ত, পরমার্থপ্রিয় ও সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির লোক ছিলেন। মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করার পরই উনি জমিদারের কাজ ছেড়ে দিয়ে তাবার চলে গেলেন মুরতিপুরের ঘোষপাড়ায়। এবং অচিরেই সকলে দেখতে পেল সেই মহাপুরুষের আশীর্বাদে রামশরণও অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নদীয়া জেলার অজ্ঞাত গ্রাম মুরতিপুরের অখ্যাত সদ্গোপ-পল্লী ঘোষপাড়া বঙ্গবিখ্যাত হয়ে উঠল। বঙ্গবিখ্যাত হয়ে উঠল বলছেন—কিন্তু কোন নামকরা লোক কখনও আপনাদের এ কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছেন বলে ত' আমি শুনি নি।

তা আবার হয়নি! রামশরণের ছেলে রামত্লালের সময় অনেক ধনী-মানী-জ্ঞানী লোকই গ্রহণ করেছিলেন আমাদের সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্রের মূল স্ত্র—গুরু সত্য। ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাত্বর স্বয়ং কর্তাভজ্ঞা মতাবলস্বী হয়েছিলেন আর সেই জন্তেই ত' তাঁর পুত্রপৌত্রাদিবংশপরস্পরায় প্রত্যেকেই নামের প্রথমে ঐ সত্য-শন্দটি যুক্ত করতে শুরু করেছিলেন ( নগেন্দ্রনাথ বস্থ সঙ্কলিত বিশ্বকোষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৩)। যাই হোক, রামত্লাল মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলে, তাঁর মা সরস্বতী ঘোষপাড়ার গদীতে বসেন এবং রমণী হয়েও, দীর্ঘদিন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে কর্তাভজ্ঞাসম্প্রদায়কে নেতৃত্ব প্রদান করে সবারই অস্তরে প্রদার আসনে সমাসীন হয়ে সতী-মা আখ্যায় ভূষিতা হন।

मिट महाशुक्रस्वत कि इन छ। छ' वनलान ना ?

বলছি। সেই মহাপুরুষই যে আসলে গৌরাঙ্গদেব এবং কত ভিজাদের আউলিয়া চাঁদ সেটা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছ তুমি অনেক আগেই। গৌরাঙ্গদেব যেমন জাত-বেজাতের কুসংস্কারকে প্রশ্রেয় দেননি কখনও, আউলিয়া চাঁদের প্রবর্তিত এই কর্তাভজ্ঞা তেমনি জ্ঞাত-বিচার ও অন্নবিচার সম্প্রদায়ের লোকদেরও একেবারেই নেই। সকল বর্ণের লোকই, এমন কি মুসলমানগণও এ ধর্ম গ্রহণ করার অধিকারী (নগেন্দ্রনাথ বস্থু সঙ্কলিত বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৫)। প্রীচৈতক্যদেবের জন্মদিন দোলপূর্ণিমাতেই এখনও সবচেয়ে বড উৎসব হয় আমাদের ঐ ঘোষপাডার। দোল আর রথযাত্রা একই দিনে হয়ে থাকে ওখানে। ঘোষপাডায় পালদের বাড়ীতে গেলে আজও সতীমা'র সমাজ দেখতে পাবে---সমাজ মানে সমাধি আর কি! দেখতে পাবে দাড়িমতলা। সেই দাড়িমতলারই পেছনে দোতলার একটি ঘরের মধ্যে স্যত্নে রাখা আছে আউলিয়া চাঁদের আশা বাড়ীও কন্থা, রামশরণের খড়ম, আর রামত্লালের অস্থি। এই ঘরের নাম ঠাকুর ঘর। এখানে রোজ আরতি হয়, আগে নিত্য হত হরিসংকীর্তনও।

•

আউলিয়া চাঁদ শেষ পর্য্যস্ত আর আসেন নি তাহলে রামশরণের কাছে ?

এসেছিলেন। আমাদের সম্প্রদায়ের সকলেই বলেন— আউলিয়া চাঁদ রামশরণের ঐ ঘোষপাড়ার বাড়ীতে গিয়ে নাকি অনেকদিন ছিলেন।

তারপর ? আনন্দ ক্রেমেই অধীর হয়ে উঠছে আউলিয়া চাঁদের শেষের খবরটুকু জানবার ব্যগ্রতায়।

এরপর ইতিহাস বলছে, চাকদহের কাছে পরারীগ্রামে আউলিয়া চাঁদ বাস করেছিলেন বছরের পর বছর, দীর্ঘকাল। শেষে ১৬৯১ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। সেই সময় তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন রামশরণ, হটু ঘোষ প্রভৃতি আটজন প্রধান শিষ্য । তাঁরা বোয়ালেতেই আউলিয়া চাঁদের কম্বার সমাজ দিয়ে তাঁর দেহটি নিয়ে চলে যান—। এই পর্যাপ্ত বলেই ভদ্রমহিলা পুনশ্চ চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন একবার চারিধার, তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন—'তাঁর দেহটা নিয়ে চলে গেলেন ওঁরা চাকদহের কাছে সেই পরারী গ্রামে। সেখানেই সমাহিত করা হয় সেই দিবা শরীরটিকে।'

শিরদাঁড়া সোজা করে বসল এবার আনন্দ। সন্ধানী দৃষ্টি তার বৃদ্ধার চোখের ওপর ফেলে শেষ প্রশ্ন করল সে—'দেখেছেন সেই সমাধি আপনার নিজের চোখে গ'

যাবে নাকি সেখানে ? চল না আমার সঙ্গে। পর শুর পরের দিন ত' আমি যাচ্ছিই !'

যাচ্ছেন ? পরশুর পরের দিন ?

'হাঁা গো!' ভজুমহিলার সারা মুখে আবার সরল হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল আনন্দ। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে জানাল—বেশ, যাব। তবে কেবল পরারীতে নয়, আমায় কিন্তু নিয়ে যেতে হবে মুরতিপুরের ঘোষপাড়াতেও।

সে ত' খুব ভাল কথা। কিন্তু তুমিও কথা দাও আমাকে তুমি একবার খড়দহে গিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ব্যবহৃত তার-যন্ত্র আর নীলকণ্ঠ মহাদেব!

হেসে ফেলল এবার আনন্দ বৃদ্ধার আন্দারের স্থুরে সরলতা ভরা কথাগুলি শুনে। বলল—কথা দিলাম মায়ি। কিন্তু ইতিহাস শোনাতে গিয়ে আপনি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বিনা দ্বিধায় আমার সামনে হাজির করে ফেললেন। বলছেন আউলিয়া চাঁদ দেহ রাখলেন ১৬৯১ শকে। আর নিমাই জন্মছিলেন ১৪০৭

শকে। তাহলে কি গৌরাঙ্গদেব বেঁচেছিলেন ২৮৪ বছর ? এও কি সম্ভব ?

কেন ? অসম্ভব কেন ? এই পুরীতেই ক্যাংটাবাবা ত' কয়েক বছর আগেও বেঁচে ছিলেন, তাঁকে আমিও দেখেছি। কে না জানে ক্যাংটাবাবা আসলে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু সেই ভোতাপুরী ( শংকরনাথ রায়ের—ভারতের সাধক )। এখন হিসেব করে দেখ ত' তাঁর বয়স কত হয়েছিল। ত্রৈলঙ্গমামী কত বছর আয়ুলাভ করেছিলেন—জান না বুঝি ? উত্তর কাশীর লাক্সেশ্বর মহাদেবের স্থানে যে রামানন্দ অবধৃতকে আমি দেখে এসেছি, তিনি তাঁর তেতাল্লিশ বছর বয়সে সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের বিরুদ্ধে **ল**ড়াই করেছিলেন। এখন অঙ্ক কষে বুঝে নাও অবধৃতের বয়সটা কত। আর আমাদের গোরাচাঁদ ত' ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর, আউলিয়া চাঁদকে কর্তাভজারাও স্বীকার করেন ঈশ্বরের অবতার বলেই – তাঁর পক্ষে এ ক'টা বছর বাঁচা কি খুব অস্বাভাবিক কোনও কাজ? গুরু মংস্থেজনাথ তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথকে জরা-মৃত্যু-জয়ের পথের নির্দেশ দিয়ে বললেন—তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজ্যোগের সাধন নিতে হবে। হঠযোগ দিয়ে রাজযোগের দৃঢ় সোপান আগে তৈরী করে নিতে হয়। প্রথমে ভোমায় ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক ও কপাল ভাতি— এই যঠকর্ম সাধন করতে হবে। এতে সাধক দেহে ফুটে ওঠে নানাপ্রকার শক্তি। এরই পরবর্তী স্তবে হবে জরা-মরণকে আয়ছে আনার জন্মে কর্মারম্ভ। মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, উড্ডান, मुनवन्न, জानन्नव वन्न, विभर्नी७ कर्ननी, वर्জ्वानी, मिक्कानन— এই দশটি মুদ্রার সিদ্ধ হলেই জ্বরা-মৃত্যুর ওপর আসে যোগীর সম্পূর্ণ প্রভূষ। এই পর্য্যন্ত বেশ গন্তীর স্বরেই সব কথা বলার পর, হঠাৎ স্লেহের হাসিতে ছই নয়ন উজ্জ্বল করে, আনন্দের ছই গাদে নিজের ছই করতল আলতো ভাবে-বুলিয়ে দিয়ে অপূর্ব এক স্নিশ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমি ত' আমার সব কথাই তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না, মাণিক। তুমি বললে—তুমি গবেষণা করছ চৈতন্তের শেষ লীলার ওপর। তাই কর্তাভজাদের বিশ্বাসের কথা তোমায় জানালাম। এখন তুমি চল। নিজের চোখে সব দেখবে, শুনবে, পড়বে, বিচার করবে, তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। তবে, একটা জিনিষ তোমায় আমি দেব আনন্দ—যা হয়ত তোমার গবেষণার কাজকে এক সম্পূর্ণ নতুন রাস্তার মোড়ে এনে দাঁড় করিয়ে ছাড়বে।

'কী সে জিনিষ মায়ি ?'

কতকগুলো তালপাতার ওপরে কিছু লেখা। যে মহাদেব বারুই-এর ঘরে আউলিয়া চাঁদ বার বছর ছিলেন, তারই এক বংশধর ওগুলো আমাকে দিয়েছে। ও বলেছে ঐ তালপাতাগুলোও ওর জেঠিমার কাছ থেকে পেয়েছে। জেঠিমা ওকে বলেছিল বহুদিন আগে এক ফকির নাকি ঐ তালপাতাগুলোতে বিষহরির মন্ত্র লিখে রেখে গেছে। তা আমি ওগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে দেখি একটা পাতায় সংস্কৃতে লেখা—

নাহং বিপ্রোন চনরপতিনাপি বৈশ্যোন শৃজো।
(শ্রীপভাবলী। ৭৪)

চমকে উঠল আনন্দ—'আরে এত বিষহরির মন্ত্র নয়, এ যে চৈতক্সদেবের স্বরচিত গীতের একটি পদ! এর অর্থ—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য নই বা শূব্রুও নই।

রন্ধা বলেই চললেন—আর তারই নীচে প্রাচীন বাংলার লেখা মাত্র তুইটি ছত্ত।

> গত ঈশান গতা মাতা গত স্বরূপ-রায়। একেলা মুই পুড়িয়া কান্দি জগরাথের পায়।।

এখন তোমায় ভেবে বের করতে হবে মাণিক, কে এই মুই।
উত্তেজনার আধিক্যে সংযম হারিয়ে ফেলে শাস্তা মায়ির তৃই
হাত চেপে ধরে প্রায় চীৎকার করে উঠল আনন্দ—কোথায়
আছে মায়ি ? কোথায় আছে এ তালপাতাগুলো ?

মেদনীপুরে, আমার এক সথির বাসায়। কিন্তু অমন চঞ্চল হলে চলবে না যে মাণিক! স্থির হও শাস্ত হও! পরশুর পরের দিন যাচ্ছই যখন আমার সঙ্গে তখন আর চিস্তা কি! সব দেখিয়ে দেব আমি এক এক করে।

কোথায় দেখা হবে পর<del>ড</del>র পরের দিন আপনার সঙ্গে আমার ?

'মন্দিরে। বড়ভুজ গৌরাঙ্গের সামনে বিকেল ঠিক চারটেয়।

## । व्यक्ति ।

এক নতুন ভাবনার হাওয়া লেগেছে আনন্দের গবেষণা-নৌকোর পালে। এ-হাওয়ার বেগের তীব্রতায় মাঝে মাঝেই অস্থির হয়ে পড়ছে, অথৈয়া হয়ে পড়ছে চাইছে আনন্দের মন। প্রভুজী কবে যে ফিরবেন রাজমহেন্দ্রী থেকে রায় রামানন্দের স্বহস্ত লিখিত পত্রখানি সংগ্রহ করে তার কোন নিশ্চিত খবরই আজ অবধি জানতে পারে নি সে। অথচ আগামীকাল তাকে যাত্রা করতে হচ্ছে শাস্তামায়ির সঙ্গে নদীয়া জেলার মুরতিপুর গ্রামের সদগোপ পল্লী ঘোষপাড়ার উদ্দেশে। যাতায়াতে দিন সাতেক সময় ত' লাগবেই অস্ততঃ! এরই মধ্যে যদি প্রভুজী প্রত্যাবর্তন করে তাকে থোঁজাখ্ জি করেন? একবার যদি বৈষ্ণবীর সঙ্গে দেখা হত তার, তাহলে তাকেই বলে যেত সে তার আগামীকালের পুরীত্যাগের কথা। কিন্তু কোথায় বৈষ্ণবী! সে কোখায় থাকে—তাও যে জানে না আনন্দ আজ অবধি।

সকাল আটটা নাগাদ ভোটা গোপীনাথের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে হতে এই কথাগুলিই চিস্তা করছিল আনন্দ। কখনও কখনও মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর বিশ্বয়কর চরিত্রের তেজখিনী শাস্তামায়ির এত বয়সেও টান-টান চামড়ার সেই স্নেহ-স্থলর মুখখানিকেও। বলতে চান কি ভজ মহিলা? মহাপ্রভূ এই দারিজ্যদীর্ণ দেশের পীড়ন-কর্জর ফ্রাগাদের মঙ্গলার্থে আবার একটি নতুন ধর্ম প্রচার করে গেছেন সর্বসাকুল্যে ফ্র'শ চুরাশী বছর জীবিত

থেকে ? তবে ত' জীবিতাবস্থাতেই তিনি শুনে গেছেন—মহারাজ ক্ষেক্রের রাজসভায় তাঁর অবতারত্ব নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সেই অন্তুত তর্ক্যুদ্ধের কথা, যে তর্ক যুদ্ধের মীমাংসার জন্ম শেষ পর্যান্ত এমন এক করলিপি প্রস্তুত করা হ'ল যাতে ঘোষিত হ'ল—'চৈতন্তো ভগবদ্ভকো ন চ পূণোন্ চাংশকঃ, অর্থাৎ চৈতন্ম শুর্বুই ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণাবতার ত ননই, অংশাবতারও বলা চলে না তাঁকে। আবার, এ সংবাদও নিশ্চয়ই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, ঐ করলিপির অন্য রকম ব্যাখ্যা করে চমংকৃত ও হতবাক করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সামনেই উক্ত চৈতন্মবিদ্ধেরী পণ্ডিতদের—শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতবংশোন্তব জনৈক শান্ত্রবিশারদ গোস্বামী স্বয়ং ঐ রাজসভায় উপস্থিত হয়ে। অদ্বৈতবংশোন্তব তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছিলেন—চৈতন্তো ভগবন্তকোন, অংশকোন, কিন্তু পূর্ণ এব অথাৎ চৈতন্য একজন ভগবন্তক্ত বা ভগবানের অংশাবতার নন, তিনি পূর্ণ।

গোপীনাথ মূর্তির মুখোমুখি হয়ে বসে মন্দিরের বারান্দায় যে লোকটি নিষ্পালক দৃষ্টিতে অঞ বিসর্জন করছিল নিঃশন্দে, তাকে দেখে আনন্দের বিশ্বয়ের আর সীমা পরিসীমা রইল না। ভণ্ড শান্তিপ্রিয় সেন নির্জনে একাকী বসে কৃষ্ণের জন্মে কাঁদছে। এ আবার কি নতুন এক অভিনয়।

ঠিক এই সময় কাণের কাছে মেয়েলি কঠ কিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল—'অমন অবাক হয়ে কি দেখছ গোবর্ধন গোঁসাই ?'

চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখে – মাধবী!

বৈষ্ণবী ইঙ্গিতে তাকে ডেকে নিয়ে গেল মন্দির সংলগ্ন তোটার অর্থাৎ বাগানে। অনেকটা কাঁঠালগাছের মত দেখতে বিরাট বিরাট পলাং গাছে ভরে আছে বাগানটা। শ্রীচৈতক্যদেব পায়ে হেঁটে কতবার আসা যাওয়া করেছেন এই বাগানের মধ্যে দিয়ে। তাঁর চরণরেম্লাভে ধক্য হয়েছে এ বাগানের প্রতিটি ধূলিকণাও। হাত ধরে জোর করে একটি গাছের নীচে বসিয়ে মাধবী বলল, 'বাঁকে তুমি দেখছিলে এতক্ষণ, ওঁকে তুমি চেন না। অথচ উনিই কিন্তু প্রভূজীকে এসে প্রথম খবর দেন তোমার রিসার্চ সম্বন্ধে।

তুমি ওঁকে চেন ?

চিনি। উনি ডঃ এস. পি. সেন, জার্মানী থেকে অ্যান্থ্রোপোলজিতে ডক্টরেট পেয়েছিলেন ওঁর ছাত্র জীবনে। ওঁর ছেলের
সঙ্গেই ত' আমার · · · · এতক্ষণের হাসিখুশি মেয়েটা মুহূর্তে যেন
নিভে গেল। শান্তিপ্রিয় সেন ডক্টরেট ? এঁরই ছেলের সঙ্গে
কৈত জীবন-যাবনের স্বপ্নে একদিন রঙ্গীন হয়ে উঠেছিল কুমারী
মাধবীর প্রথম যৌবন ?

ক্ষণকাল দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় কাটিয়ে অবশেষে জিজেন না করে পারল না আনন্দ। আচ্ছা একজন ডক্টরেট হয়েও উনি অমন ভাড়ামি করেন কেন বল ত'? কখনও চৈতক্সকে ভগবান বলেন, আবার কখনও চৈতক্সের বিরুদ্ধে যা মুখে আসে তাই বলে তর্ক জুড়ে দেন। এরকম ব্যবহারের মানে কি ?

অস্বাভাবিক রকমের গন্তীর স্বরে উত্তর দিল বৈঞ্চবী—পুত্রের মৃত্যুর পর থেকেই, আন্ধ চার বছর হল, উনিও বাপির সঙ্গে চৈত্যু বত গ্রহণ করেছেন। চৈত্যুদেবকে ওঁর চেরে বেশি ভক্তিক ক'লন করে—আমি জানি নে। উনি এই সব তর্কবিতর্ক করেন বাপি মানে প্রভূজীরই নির্দেশে। এমন তর্কাতর্কি না করলে নার্কি মহাপ্রভূ সম্বন্ধে অগুদের বক্তব্য বিষয় জানতে পাওরা যার না কিছুতেই। এই বলে একটু থেমে, আবার পূর্ববং স্বাভাবিক হবার চেপ্তায় জোর করে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে ভূলে বলক —দেখলে না, একা বসে বসে কাঁদছেন কেমন গোপীনাথের মন্দিরে। এইবার আনন্দ আসল কথাটা পাড়ল। 'দিন-সাভেক্তের জন্ম আমি বাইরে যাচ্ছি কাল।'

কোথায় যাবে ?
এখন বলতে পারব না, ফিরে এসে জানাব।
গবেষণারই কাজে যাচ্ছ কি ?
হাা, তা একরকম বলতে পার।

কিন্তু কেন ? প্রভূজী ত' রাজমহেন্দ্রী থেকে ফিরে আসতে পারেন যে-কোনদিন। তাঁকে বলবে, সাতদিনের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসছি। তিনি যে প্রমাণ সংগ্রহ করতে গেছেন আমি যে তারই অপেক্ষায় বসে আছি অধীর হয়ে। আর তাছাড়া, তিনি পুরীতে এসে এবার আমাকে যে দেখিয়ে দেবেন সেই জায়গাটা যেখানে প্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীঅঙ্গ সমাধিস্থ করা হয়েছিল আজ থেকে চার শ' চুয়াল্লিশ বছর আগে।

হঠাৎ গলা নামিয়ে বৈশ্ববী শুনিয়ে বসল অপ্রত্যাশিত এক কথা। বলল—সে জায়গাটাত আমিই দেখিয়ে দিতে পারি তোমাকে, যদি অবশ্য একটি শর্ত রক্ষা করতে রাজী হও তুমি।

তুমি জান ? তুমি দেখেছ সে জায়গাটা ? বাপিই ত' একদিন দেখিয়ে দিয়েছিল আমাকে সেই পরম পবিত্র স্থানটি।

তবে তাই আমায় দেখিয়ে দাও, মাধবী, বল কি তোমার শর্ত আমি নিশ্চয়ই পালন করার চেষ্টা করব। তা কি যেন বলতে যাচ্ছিল বৈষ্ণবী, কিন্তু, মুখ দিয়ে বেরুল না তার একটি কথাও। তথু চোখ-মুখ অব্যক্ত লজ্জায় বার বার রাঙ্গাই হয়ে উঠল তার। তারপর বেশ কিছুক্ষণ মুখটা নীচের দিকে নামিয়ে রেখে, একসময়, বোধ করি প্রয়োজনীয় সাহসচ্কু সঞ্চয় করে নিয়েই, চোখ তুলে একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল—তুমি বলতে অমুমতি দিয়েছ তবে কিন্তু বলছি আমি গোঁসাই। কথাতনে রাগ করতে পারবে না। একটু আশ্চর্য্য ঠেকল আনন্দের চোখে বৈষ্ণবীর এখনকার ব্যবহার। কী শর্ত আরোপ

করতে চায় এই অনকা রপদী মেয়েটা! কেন ওর এত বিধা এত সংকোচ? বার ছই অকারণেই অল্প কেশে গলা পরিকার করে নিয়ে মাধুরী বলল—তোমার সংস্পর্লে আসার পর থেকেই আমি ভাবতে শুরু করেছি গোঁসাই, কেবলই ভেবেছি আর ভেবেছি! শেষে মনে হয়েছে বাপির কথাই ঠিক। পুরুষ হয়ত একাই চলতে পারে জীবনে, কিন্তু মেয়েমামুষ বাঁচতেই পারে না স্বাভাবিকভাবে, যদি কোন পুরুষকে অবলম্বন করে ভার নারী জীবন লভিয়ে উঠতে না পারে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সরম-রক্তিম মুখ নামিয়ে আপন মনেই হাতের একটি আক্লের নথ দিয়ে অপর আঙ্গুলের নথ খুঁটল সে। ভারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—'আমি যদি বিভাপতি বলে ভেবে নিই ভোমাকে তব্ ভূমি কি আমার মধ্যে ললিভাকে দেখতে পাবে না?' অন্তত হেঁয়ালীর মত ঠেকছে মাধবীর প্রশ্নটা। আনন্দ পান্টা প্রশ্ন করল—ভার মানে?'

মালবরাক্ত ইন্দ্রহায় যখন বিভাপতিকে পাঠিয়েছিলেন নীল মাধ্ব-বিগ্রহের সন্ধানে তখন এই শ্রীক্ষেত্রেরই আশপাশের কোন এক শবর-পল্লীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বিভাপতি, আদিবাসী শবর সর্দার বিশাবস্থর গৃহে। বিশাবস্থর একমাত্র কুমারী কন্তালিতা পিতার নির্দেশে রাহ্মণ বিভাপতির সেবা-পরিচর্য্যা করতে সিয়ে কখন নিজেকে হারিয়ে ফেলল যেন ঐ রাহ্মণ যুবকের মধ্যে। তাই, বিভাপতি বেদিন নীলমাধ্বের অবস্থান কোথায় জানবার জন্ম পীড়াপীড়ি শুরু করলেন ললিতার কাছে, সেদিন নীলমাধ্বের সন্ধান জানাতে রাজী হয়েছিল ললিতা কোন্ শর্তে—মনে আছে? শবরী ললিতা রাহ্মণ বিভাপতিকে নিসংকোচে বলেছিল সেদিন—আমৃত্যু আমাকে যদি তোমার পদসেবা করার অধিকার দাও তোমার ভার্যাারূপে তবেই আমি জানাব তোমায় বাবা রোজ মাকরাতে কোথায় যান নীলমাধ্বের প্জো দিতে।

( ऋन्मभूत्रान, উৎकन्यक ) भूनताय नीत्रव भाषवी ज्याभन मरनर नय খুঁটে চলল কিছু সময় ? এরপর আবার যখন সে চোখ তুলে চাইল আনন্দ অবাক হয়ে দেখল—আঁখির রেখা তার অশ্রুরেখায় পরিণত। কম্পিত স্বরে বলল সে এবার—আমিও ত' কা**শ্মিরী** আদিবাসী মায়েরই গর্ভদ্রাতা আর এক ললিতাই। যদি বলি— আমি তোমাকে এই নীলাচলের নীলমাধবের মতই আর এক মস্ত রহস্তময় দিব্য অস্তিখের সন্ধান পাইয়ে দেব, নিয়ে যাব ভোমাকে পূর্ণব্রহ্ম গৌরহরির পূতাঙ্গ যেখানে মৃত্তিকাগর্ভে শায়িত—সেইখানে, তবে তার প্রতিদানে এই অভাগিনী একাকিনী কাশ্মিরী গর্ভন্নাতাকে ভোমার ঐ আশ্রুণা নারীহীন জীবনের সঙ্গিনী করে নিতে রাজী হতে কী পার না তুমি অমুকম্পাভরে ? বিশ্বয়-বিহবল কণ্ঠে আনন্দ খ্যাল—'এদৰ কেমন কথা বলছ তুমি আজ, বৈষ্ণবী ? প্ৰভুজী, তুমি, আমি, শান্তিপ্রিয় সেন—আমরা সবাই যে এখন চৈতক্তবতী, আহারে বিহারে নিজায় জাগরণে এখন যে আমাদের একমাত্র চৈত্য ছাড়া আর অগ্রকিছু ভাববার অধিকারই নেই একেবারে।' বাষ্পরুত্তর সংগে সংগে জবাব দিল মাধবী—'তবু, তবু তুমি আমার এ শর্তের কথা একবার দয়া করে ভেবে দেখবে গোঁসাই— এই আমার মিনতি রইল তোমার কাছে!' এই বলেই ছ'চোৰ হাতের তালুতে ঢেকে প্রায় দৌড়িয়েই সে অদৃশ্য হয়ে পেল বিরাট জলের ট্যাংকটা যেদিকে আছে, সেদিককার রাস্তা ধরে। বাগানের আর এক প্রান্তে বৃন্দাবনাগত চট-পরা সাধুর কুটিরের প্রতি নঙ্গর পড়তেই আনন্দ দেখন কুটিরের অদূরে দণ্ডায়মান মনে হয়, ঐ সাধুরই কিছু ভক্ত শিষ্য হয়ত হবে, বিশ্বিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তারই পানে। মুহূর্তে কাণ মাথা বাঁ বাঁ। করে উঠল আনন্দের।

## ।। नम्र ।।

বিশ্রী এক ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আশ্রমে ফিরে এল আনন্দ।
এমন সংযমী আর বিদূষী মেয়েটি এ কেমন ব্যবহার করল
আজ তার সঙ্গে? চৈতন্তের সমাধি দেখানর প্রতিদান হিসেবে
একি অভুত দাবীর শর্ত সে আরোপ করে বসল হঠাং? এখন
কী করবে আনন্দ ? কী করা উচিং তার, কী বলা উচিং
প্রভুজীর পরম স্লেহের ঐ ভাইবিটিকে ?

ঘরের বারান্দায় উঠে দেখে পোষ্টপিওন পত্র রেখে গেছে একধারে। খামের চিঠিটা খুলতেই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল আনন্দ। প্রভুজী স্বহস্ত লিপিতে চিঠি দিয়েছেন রাজমহেন্দ্রী থেকে। লিখেছেন—যে জিনিসের খোঁজে রাজমহেন্দ্রীতে যাওয়া তা পাওয়া গেছে। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে পুরীতে ফিরতে তাঁর আরও দিন দশ বার দেরী হবে হয়ত। অতএব আনন্দ যেন প্রস্তুত থাকে। গ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি আনন্দকে স্বাত্রে নিয়ে যাবেন এবার সারা ভারতের প্রাণপুরুষের শেষ শ্ব্যার সারিখ্যে।

এক নিমেষে, এতক্ষণের এত উত্তেজনা, এত ক্ষোভ—মিলিয়ে গেল যেন। চিঠিটা সঞ্জদ্ধ চিত্তে কপালে ঠেকাল একবার আনন্দ। তারপর পত্রের শেষের দিকে পুনশ্চ দিয়ে লেখা অংশটুকু পড়ে ফেলল তাড়াতাড়িঃ সম্বলপুরনিবাসী আর এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শ্রীবৈষ্ণবচরণের লেখা ক্রতন্ত্যভাগবত গ্রন্থের ছয়শ' বিরাশী পৃষ্ঠাটা ভাল করে পড়ে নিও একবার। দেখবে কেবল মহাপ্রভুই অন্তর্জান হলেন না, তাঁর পরেই তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পার্ষদ যাঁরা ছিলেন—তাঁদেরও এক এক করে অন্তর্জান করতে লাগলেন। 'অনেক ভক্ত স্বশ্রীরে ভতক্ষণে অন্তর্জান হেলে' (প্রকাশক—ধর্মগ্রন্থ ষ্টোর, আমিনা বাজার কটক-২)। এর মানে কি বুঝতে পারছ? ঐ চৈতগুবিরোধী চক্র কেবল চৈতক্তকেই লোকচক্ষুর সামনে থেকে সরিয়ে নেয়নি, নিয়েছে তাঁর প্রিয়পার্যদদেরও বেশ কয়জনকে। কী বীভংস ব্যাপার ভাবত একবার। ভাগ্যে রঘুনাথ বৃন্দাবনে পলায়ন করেছিলেন, তাই তিনি প্রাণে বেঁচেছিলেন। আচ্ছে, মহাপ্রভু না হয় স্বয়ং ভগবান ছিলেন, অতএব তিনি বিলীন হয়ে গেলেন জগন্নাথের শ্রীঅক্ষে— সেটা না হয় মেনে নিয়েছিলেন তাঁর ভক্তবৃন্দ। কিন্তু স্বরূপ দামোদর প্রমূথ চৈতক্ত-পার্ষদরা ? তারা কেউ ত' আর ভগবান ছিলেন না। তাঁরা উধাও হয়ে গেলেন এক এক করে কোথায় এবং কেন ? কেন স্বরূপ দামোদরের মত চৈতন্তার গম্ভীরালীলার অন্তরঙ্গতম সহচরেরও সমাধি খুঁজে পাওয়া যায় না পুরীতে কোথাও—একথা একবারও কি ভেবে দেখেছেন মহাপ্রভুর অফুসারীর দল অথবা ঐতিহাসিকেরা ?

মহাত্মা শিশির কান্তি ঘোষ রচিত 'শ্রী অমিয় নিমাই চরিত' গ্রান্থের (৬র্ছ খণ্ড) পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে একটা খ্বই Interesting foot-note দেওয়া হয়েছে। ভাবীকালের সমস্ত গবেষককেই আমি ঐ ফুট-নোটটি নোট করতে অমুরোধ জানাচ্ছি। ফুট-নোটে শিশিরবাবু লিখেছেন—চৈতক্সদেবের জীবনের ওপর লিখিত গ্রন্থাবলীর কোন কোনটিতে পাওয়া যায় য়ে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্জানের পরে "ভক্তগণ সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে ক্রমে চেতনা পাইলেন, কেবল স্বরূপ নয়। 'দেখা গেল, তাহার হলয় ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।" How queer it sounds !

যদিও আমরা মুখে বলে থাকি অমুকের শোকে আমার জনয় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড ফেটে গেল, বুক ফেটে গেল ইত্যাদি, কিন্তু সভ্যিই কি কাক্রর শোকে আমাদের হৃদ্পিগু বা বুক ফাটতে পারে কখনও ? চিকিৎসা-বিজ্ঞান কি একথা স্বীকার করে ? আর, হৃদ্পিও যদি ফাটেও বা কোন আঘাতে বা অন্ত কোন কারণে, তাকে কি বাইরে থেকে দেখতে পায় কেউ ৷ এখন লক্ষ্য করে দেখ ঐ লাইনটি, যাতে বলা হয়েছে—'দেখা গেল, তাহার হৃদয় ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া পিয়াছে।' হার্ট বা হৃদ্পিও বা হৃদ্যুকে ফাটা অবস্থায় দেখা যেতে পারে কেবল তখনই, যখন বক্ষদেশে অথবা পৃষ্ঠে কোনও স্থগভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। স্থতরাং, শিশিরকান্তির ঐ 'দেখা গেল' শব্দ তুইটির কেবল একটি অর্থ ই সম্ভব এখানে—যা হচ্ছে, স্বরূপদামোদরের বুকে অথবা পিঠে এমন কোনও গভীর জখমের গর্ত সৃষ্টি হয়েছিল যার ভেতর দিয়ে তাঁর ক্ষতবিক্ষত বা চিড়-ধরা হৃদ্পিগুটা দেখতে পেয়েছিলেন শ্রীচৈতক্সের ভক্তবৃন্দ। এখন বুঝে নাও, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার সবচেয়ে বড় সেবক, সুস্থদ এবং সহচরের কপালে কী ঘটেছিল শেষ পর্যন্ত।

যাই হোক, তৃমি নিক্ষে অত্যস্ত সাবধানে থাকবে কিন্তু। মনে রেখ, ইতিহাসের নামে চলে আসা এতদিনের কিম্বদন্তীর ভাব-প্রবণতা এবং আতত্তিত গ্রন্থকারদের চাক্-ঢাক্-গুড়-গুড়-এর শ্রোতকে তোমার হ্রহ এমণা-লক্ষ বাস্তব-তথ্য আর সত্যের খাতে বহাতে সচেষ্ট তুমি। তাই পুরীতে ভূমিও আজ আর অজ্ঞান্তশক্ত নও। আমার প্রাণভরা ভালবাসা গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী

প্ৰভূতী

পু:—মাত্র দশটি দিন আর ধৈর্য ধারণ কর। তার পরেই ত' আমরা পুনর্মিলিত হচ্ছি।